

# अश्या विषी (क्ष्णिंग)

# **उन्हेन श्रीप्त**िलाल फाय

পরিবেশক **দাশগুপ্ত এণ্ড কোৎ** ৫৪৷৩ কলেজ খ্রীট. কলিকাতা-১২

আ**লোক-তীর্থ** প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৩৩

#### রচনা— আখিন হইতে ২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪৬

প্রথম সংস্করণ ফান্ধন, ১৩৬৪

ছই টাকা আট আনা

প্রচ্ছদ সজ্জা শ্রীভঙ্গণকুমার দাশ

প্রকাশক—
শ্রীষ্কা প্রীতিরাণী দাশ
আলোক-তীর্থ
প্রট ৪৬৭, নিউ আলিপুর কলিকাতা-৩০

মুদ্রাকর—

ক্রীকালিপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্শ প্রিন্টিং ওয়ার্কন
৬, চালতা বাগান লেন
কলিকাতা-৬

বাঁধাই— বানি আমিন খাঁ ৬১, বছবাজার হীট ক্লিকাতা-১২

# भाधिकात्र ! भाधिकात्र !

( মুবৃহৎ উপস্থাস )

ডাবল ডিমাই ২০ কর্মার ব

# ডক্টর গ্রীমতিলাল দাশ প্রণীত

বাঙলা সাহিত্যে একটি অনন্ত সৃষ্টি—বেমন ভাষা তেমনই ভাব—ঢাকা দাকার পটভূমিকায় লেখা এই উপন্তাসটি একটি শাখত স্ষ্টি—হুইটি নারীর জীবন চিত্র লইয়া প্লট ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনা—স্থান ক্লিতা স্থলতা মধুচক্রের মক্ষিকারাণী—তাহাকে জামান চরি করিয়া নিয়া গেল। তাহাকে উদ্ধারের জন্তু সরোজ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। পরিত্রাতা সরোজ যথন স্থলতাকে হানরে বরণ করিতে যাইবে, তথন স্থলতা তাহার স্থামীকে ফিরিয়া পাইল এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও ফিরিয়া পাইল। সরোজের বন্ধু স্থবোধ মুন্সেফ---তাহার ঘরে এক রাত্রির দাঙ্গার বিভীষিকার মাঝে এল মুসলমানী মেয়ে লায়লা— ञ्चनती- जक्नी, नांक-भट्टे जनः नुिक्षतीक्षा। ञ्चलार्थत जी जाहारक व्याख्य मिन, আপন পিসভুতো বোন অনীতা নামে পরিচয় দিল। স্থবোধ ও অনীতা মকর-কেতনের শরে বিদ্ধ হইল, কিন্তু হৃদয়বতী লায়লা পলাইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিল। কিন্তু নিয়তির খেলা বাধা মানে না। দাঙ্গাকারীরা অমিতা ও তাহার শিশুপুত্রকে হত্যা করিল—স্থবোধ চাকুরি ছাড়িয়া কলিকাতায় ফিরিল। লায়লা কলিকাতায় এষা নাম নিয়া একটা সংগঠন সংস্থা গড়িয়া তুলিল—সেথানে দৈবে স্থবোধ ও তাহার মিলন ঘটিল--সেই মিলন বড় প্রেমে ধন্ত হইল, কিন্তু পুলিসের অতর্কিত গুলিতে স্থবোধ প্রাণ হারাইল-এষা অথগু ভারতবর্ষ গড়িবার সাধনায় আত্ম নিয়োগ করিল। সর্বত্ত উচ্চপ্রশংসিত এই অপূর্ব্ব, অনবত্ত ভাবৰীপ্ত উপস্থাসটি আব্দই পভুন। এবার মত স্থন্দর, প্রাণবস্ত, মাধুর্য্যময় চরিত্র বাংলা সাহিত্যে আর নাই।

> **আলোক-ভীর্ব** প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৩৩

## ॥ এই লেখকের ॥

#### উপস্থাস ও গৰ

১। বিহাৎশিশা ২। পত্নীত্রত ৩। মনীষা ৪। জীবনের চলত্রোত ৫। শিশুমনের চলচ্চিত্র ৬। বন্ধন ও মুক্তি ৭। ডাকবাংলো ৮। সহচরী ৯। অগ্নিশুচি ১০। চলার পথে ১১। মন্দার পর্বত ১২। আলেয়া ও আলো ১৩। সাস্ত্রনা হোম ১৪। স্বাধিকার ১৫। সহ্যাত্রিণী ১৬। কৈশোরক (যন্ত্রন্থ)

### কাব্য, নাটক ও প্রবন্ধ

১। দীপ শিখা ২। বিরহ শতক ৩। চার্ব্রাক ৪। একলব্য ৫। মহানিজ্রুমণ ৬। চিরস্তনী ৭। গীতাম্মৃতি ৮। নব্যা ও সবিতা ৯। ঋষেদ, ১ম অখ্যায় ১০। শিশু ভগবান ১১। প্রিয়া ১২। ঋষেদ, ২য় অখ্যায় ১৩। হাসির মূল্য ১৪। রাজ্যবর্দ্ধন ১৫। বৈদিক জীবনবাদ ১৬। ভারতবাণী

### ইংরেজা বই

Bankim Chandra, His life and art.
 The Soul of India.
 The Hindu Law of Bailment.
 Vaishnava Lyrics.

### সম্পাদিত গ্রন্থতার

১। Indian Culture. ২। ভারত-সংস্কৃতি
৩। মহেন্দ্রনাথের জীবন ও বাণী

আদোক-তীর্থ প্লট ৪৬৭, নিউ আনিপুর, কলিকাতা-৩৩

# ভূমিকা

মানবী ১৩৪৬ সালে লেখা একটি এপিক উপস্থান। নারী-জীবনের আধুনিক সমস্তাকে পাঁচথানি পরম্পর সম্পৃক্ত গ্রন্থে প্রতিফলিত করা হইয়াছিল -- ७। हार्षत्र नाम वशाक्रत्म नहवाकिनी, नहथिनी, शृहिनी, निरुक्षिणा ७ व्यनमी। প্রথম থগুটি বঙ্গলী মাসিকপত্তের তৎকালীন পরিচালক ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনোনীত করিয়া রাখায় ছাপা হয় নাই, বাকি থণ্ডগুলির প্রথম ছুইটি সহচরী নামে এবং শেষ তুইটি অগ্নিঙচি নামে স্থপ্রসিদ্ধ পুত্তক ব্যবসায়ী দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী বথাক্রমে আখিন ১৩৪৭ এবং প্রাবণ ১৩৪৮ সালে প্রকাশ করেন। এতদিন পরে সহযাত্রিণী লোক নয়নগোচর হইতেছে। যাহারা সহচরী ও অগ্নিন্ডচি কিনিয়াছিলেন, তাহাদের স্থবিধার জ্ঞাই সহ্যাত্রিণী স্বতন্ত্র ভাবে ছাপা হইল। আশা আছে অদুর ভবিশ্বতে পাঁচটি খণ্ডকে একত্রে মানবী নামে প্রকাশ করা হইবে। প্রত্যেক খণ্ডকে স্বতন্ত্র এবং স্বরংপূর্ণ করিয়া রচিত হইয়াছিল, যাহাতে যে কোনও খণ্ড পড়িলে পাঠকের রসাম্বাদনের বাধা না হয়। তথাপি সমস্ত গ্রন্থের মধ্য দিয়া উদ্দেশ্য এবং প্রধান নায়ক ও নায়িকার যে অচ্ছেন্ত যোগস্ত্র আছে. তাহার জন্ত সমস্ত গ্রন্থকে এক অভিন্ন মহাকাব্য মনে করিয়া পড়িলেই গ্রন্থকারের বক্তব্য পাঠকহাদরে রসে রঙে প্রতিফলিত হইবে। বুদ্ধি-জ্পীবি সহন্তম সেই সকল পাঠকের জ্বন্তই মানবী এপিক উপন্তাস রূপে নব কলেবরে যথাশীম্ব মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

আমার অভিন্নহাংশ বন্ধু অধ্যাপক জনাদ্দন চক্রবর্ত্তী তাহার অমুপম ভাষায় মানবী উপস্থাসের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন—তাহা এই পুস্তকে দেওয়া হইল। ক্বতজ্ঞতা জানাইয়া তাহার অমূল্য প্রীতি ও মৈত্রীর অবমাননা করিব না। বখন এই বই লেখা হইরাছিল, তখন আমার বাল্যবন্ধ বিসরহাটের লন্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবি প্রীযুক্ত বিনম্বকুমার রায় বাঁচিয়াছিলেন—বইথানি তাহাকেই উৎসর্গ করা হইরাছিল। আজ অমর্ক্তালোক হইতে তিনি তাহার প্রেমময় বন্ধর উপহার আদরে ও স্লেহে গ্রহণ করিবেন, এই বিশ্বাসে তাহার নামেই উৎসর্গ করা হইল।

শ্ৰীমতিলাল দাশ

## ত্রীযুক্ত বিনয় কুমার রামের

করকমলে।

### হে স্থপ্রিয় দিব্যলোকবাসী!

মাটির ধরার মাত্র্য মোরা, মাটিই ভালবাসি. ধুলার পরশ পেয়েই ধন্ত মোদের কারা হাসি। তবু যথন প্রিয়জ্পনের পাইনা পরশ মোরা চোথে নামে অমারাতির তমিশ্রা যে ঘোরা. সাহস করে তথন চাহি অলোক লোকের আলো. অজানা সেই স্থার বেশে পাঠাই মন্দ ভালো। এই লেখাট দিয়েছিলেম, অনেক দিনের আগে হয়নি তা' পাওয়া তোমার সেই বাধা আজ জাগে। দিব্য ধামের পদা তুলি বাড়াও পদ্মপাণি. তোমায় দিয়ে আজকে সথা ধন্ত আমায় মানি। তুচ্ছ বাহা তুচ্ছতম, উচ্চতারে তোমার স্লেহের সমানরে সকল গ্রানি যাবে। ছোটকালের ভালবাদা—স্থধায় ভরা প্রীতি. ন্বৰ্গলোকের আশীষ নিম্নে বান্ধায় প্ৰাণে গীতি **(मट्यंत्र कांट्यंत्र व्यवधारन योग्नन) (म य मति.** দিলেম তোমা অর্ঘ্য আমার সেই কথাটি স্মরি'।

আলোক-তীর্থ, ফা**ন্থন**, ১৩৬৪ ইতি গুণমুগ্ধ বন্ধু, **শ্ৰীমভিলাল দাল**।

| উপহার – |                 |             |       |       |       |                                         |  |
|---------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|--|
|         |                 |             |       |       |       |                                         |  |
| ••••••  | • • • • • • •   | • • • • • • | ••••• | ••••• | ••••• | ••••                                    |  |
|         | • • • • • • • • |             |       |       |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |

# পরিচিতি

কম-বেশি এক শতাব্দীর ব্যবধান। 'দেবী-চৌধুরাণী' উপত্যাস সমাপ্ত করে দেবী-প্রতিমার মহামহিম শিল্পী হুর্নিরোধ আবেগভরে বলেছিলেন, "এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও— আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি,—আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন।"

তার কিছু আগে শ্রীমধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা'। নারী নয়, কামিনী রমণী বামা রামা নয়, বাৃহবদ্ধ অঙ্গনা-জনতা। অঙ্গে অঙ্গে স্থবমা সৌষ্ঠব, শ্রী শালীনতা, প্রাণে অপরিমেয় বীর্য। তাই বীরাঙ্গনা— কোমলে-কঠোরে, ভবভূতির লোকোত্তর, বজ্ঞাদিপি কঠোরাণি মৃদ্নি কুসুমাদিপি।

কবি মধুস্দনের পার্ষে কর্মী বিছাসাগর, অতন্দ্র অমিতপ্রাণ অবার্যবীর্য শক্তিধর সমাজকর্মী। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায়, সাহিত্যে ও জীবনে, নারীত্বের প্রতি নবজাগরিত সন্ত্রমবোধ, অকুণ্ঠ অকপট সহানুভূতি। নরনারী-নির্বিশেষ পরিপূর্ণ মনুযুত্বজিজ্ঞাসা। শতাব্দীর সাধনায় পূর্ণ মানবতালাভের অকৃত্রিম আকৃতি। সর্বশেষ সমর্থতম যুগপ্রতিনিধি কবি রবীন্দ্রনাথ—গাঁর কাব্যে উপত্যাসে নারী স্ব-মহিমার ছবি দেখতে পেলেন।

বিংশ শতাব্দীতে নারীর জাগরী-গাথার উচ্চকণ্ঠ গায়ক শরৎচন্দ্র।
শরৎসাহিত্যের মাধ্যমে যুবজনচিত্তে পাতিত্যের প্রতি সহামুভূতির

সম্প্রদারণ। 'হীরাম্ক্রা মাণিক্যের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধমুচ্ছটো'র মতো শরংসাহিত্যে দীপ্তিমতী পতিতার শ্রেণি। অধুনাতন জগতে ক্রত প্রসার্থনাণ সামাবাদ—মার্ল-ফ্রয়েড-শ-প্রমুখ প্রতীচ্য মনীষীর চিন্তানায়কত্বে যুগচেতনায় এই ভাবধারার ক্রমপ্রস্থতি। মহাযুদ্ধোতর বিশ্বের বিপ্লবাত্মক সমাজবিবর্তন, শিক্ষায় সাহিত্যে সমাজে নারীপ্রগতির আবর্ত-বিবর্ত। একালের মননশীল মানুষের উপায় নেই এই প্রবল আলোড়নকে এড়িয়ে চলবার।

একালের জীবনজিজ্ঞাসার অপরিহার্য অক 'অক্সনা'-তয়, 'নারীর মূলা'-নির্ধারণের সাধু সাহসিকতাপূর্ণ প্রয়াস। মার্ক্স-ফ্রেডের প্রভাবপুই পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জীবনের প্রভাব আমাদের সাহিত্যে ও জীবনে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু তা সম্বেও আমরা ভুলতে পারিনে যাঁদেরকে, তারা হলেন বৈফ্রের চিরন্তনী শ্রীরাধা, পুরাণের সীতা-সাবিত্রী, শৈব্যা-শকুন্তলা, ক্রোপদী-দময়ন্তী, ইতিহাসের লোপামূল্রা-বিশ্ববারা, গার্গী-মৈত্রেয়ী, খনা-লীলারতী, অনাধুনিক বাংলার বেহুলা-ফুল্লরা-খুল্লনা, আধুনিক বাংলা কাব্যের তারা-শূর্পনথা, জনা-কৈকেয়ী, শৈল-কার্ক্র-স্থলোচনা, কুন্দ-রোহিণী শান্তি-শৈবলিনী, বিমলালাবণ্য, অচলা-যোড়শী, কমল-কিরণময়ী, অন্নদা-রাজলক্ষ্মী। এই নারীবাহিনীর পদরেখা ধরে অগ্রসর হয়েছেন শ্রীমতিলাল দাশের সহ্যাত্রিণী-সহচরী-অগ্নিশুচি—ত্রয়ীরূপিণী দীপ্তি। রচনার কালক্রমে সহ্যাত্রিণী পরে এলেও সহচরী ও অগ্নিশুচি সহ্যাত্রিণীরই পরিণতি।

অস্বীকার করাবার উপায় নেই, উপন্যাসত্রয়ে নারীতথ্ব-জিজ্ঞাসা (Feminism) মুখ্য হয়ে আক্মপ্রকাশ করেছে। ঔপন্যাসিকের ভূরোদর্শন, তার বহুপ্রসারিত অধ্যয়ন, বলিষ্ঠ মনন, স্ব-প্রতিষ্ঠ রসবোধ এই জিজ্ঞাসার সহায়ক ও পথিপ্রদর্শক হয়েছে। কিন্তু মনন যতই বৃদ্ধিদীপ্ত হোক্ না কেন, মতবাদ ষতই ইতিহাস-বিজ্ঞান-সন্মত হোক্ না কেন, উপস্থাস যদি শুরু মনন ও মতবাদের ছায়াবহ হয়ে ওঠে তবে সে উপস্থাস সহদয়ের হৃদয়-সংবেগ্ন হয়ে ওঠে না। উপস্থাস পড়তে গিয়ে আমাদের বারংবার মনে হয়েছে, এই উপস্থাসের নায়িকা দীপ্তির জীবনকথা রসকথা হয়ে উঠেছে। রসিক পাঠক-সমাজ এতে কান পাতলে অষথা কালক্ষেপ বা পগুল্রমের আফশোষ জাগবে না তাঁদের। রসিক পাঠকের পরিচয় প্রাচীন পদকর্তার একটি বর্ণনায় হৃদ্রভাবে ব্যক্ত হয়েছে, "শুনইতে রসকথা থাপয়ে চিত। যৈছে কুরজিণী শুনয়ে সঙ্গীত॥"

উপত্যাস সম্বন্ধে একটি সহজ্ব সকলের-জানা কথা বোধ হয় এই।
উপত্যাসের উপত্যন্ত কথাবস্ত যদি তার রসপ্রকর্মে পাঠকের অজ্ঞাতসারে
তাঁকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারে তবে তার সমুচ্চ
দার্শনিকতা অথবা তর্ববৈভব মূল্যহীন হয়ে পড়ে। প্রচার প্রকাশ
নয়। কথা যদি তার কথা-ছ হারিয়ে বাস্তব-বিভ্রমের স্থান্তি না করল,
আমাদের তাপদগ্ধ মাৎসর্যাক্রিষ্ট প্রাণকে বর্তমানের উর্ধেব উৎক্ষিপ্ত
করতে না পারল, তবে সে কথা কথাশিল্প হয়ে উঠল না। মনস্বিতা
ও পরিপ্রশ্নের (Dialecties) ওজ্জ্বল্য কথাশিল্পকে উন্তাসিত করে
তুলুক, কিন্তু কথাপ্রবাহের ওপর তব্বের পাষাণভার চাপিয়ে
তার অন্তঃপ্রবাহী রসফল্পকে নিশ্চল ও নিশ্চিহ্ন করে দেবে,
রসিকসমাজের কাছে তা অসহনীয়। নোতুন কবিতা, নোতুন নাটক,
নোতুন গল্প উপত্যাস সম্বন্ধে আমাদের মাঝে মাঝে এমন আশক্ষা
জাগে।

সাহিত্যে ও জীবনের ক্ষেত্রে এক-একটি বাদ বা রীতির আয়ুকাল এত দ্রুত পরিবর্তনশীল হলে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তার জীবনরস-সিক্ত আস্বাদন অসম্ভব হয়ে ওঠে। ধারাবাহিকতা বোধ হয় বিবর্তনের সহজ পদ্মা। ক্ষণও সত্যা, চিরন্তনও সত্য—হয়ত ক্ষণশাখতীও সত্য। সিন্ধু ও বিশ্বু, সীমা ও অসীম একে অপরকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। কবি-সাহিত্যিককে রসজ্ঞেরা বলেছেন ক্রান্তর্গণী। বর্তমানের জীবনরসে তাঁর কাব্য সিক্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি প্রসারিত অতীতের অন্তরালে এবং অনাগতের দিক্চক্রবালে। জীবনরসের পূর্ণপরিবেষণ করবার উচ্চাভিলাধী হবেন তিনি। ত্রিকাল-সংবেদন জাগবে তাঁর কাব্যে। বর্তমান কথাশিল্পী এই উপস্থাস-ত্রয়ে তাঁর স্বাহ্ কবিপ্রাণতার স্বাক্ষর রেখে এগিয়ে চলেছেন তাঁর কথাবস্তর বয়নে। তিনি বিনয়প্রকাশের ছলে একটা বড়ো সুন্দর কথা বলেছেন তাঁর উপস্থাসে। "গ্রন্থকার বিধাতা নহেন। গল্পতির রহস্থময় প্রবাহ তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়।"

কোনও গ্রন্থের পরিচিতি-প্রদান একটি আক্মিক ও অকিঞ্চিৎকর
ব্যাপার। পরিচিতি-লেখক তাঁর কাজের অযোগ্যও হতে পারেন।
সমালোচকের সম্মানিত আসনে তাঁকে সমাসীন মনে করায়
প্রত্যাশাভঙ্গ হতে পারে। তবে প্রন্থের বিষয়বস্ততে অনুপ্রবেশের
সহায়ক স্বল্প পরিচয় ব্যক্ত করবার দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হবে।
স্রুটার স্প্রির সামগ্রিক পরিচয়, তার সমগ্র গুণগ্রহণ অথবা দোষদর্শন
পরিচিতি-লেখকের সাধ্যায়ত্ত বা করণীয় নহে। সেখানে স্রুটার সঙ্গে
তিনিও প্রতীক্ষা করবেন, 'আ পরিতোযাদ বিচ্যাম'। এক কথায়
বলতে গেলে, গল্লের গতিবেগে আকৃষ্ট এবং গল্লের রসে
আপ্লুত হওয়ার চমৎকৃতিময় অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যপ্রদানই বোধ হয়
পরিচয়-প্রদাতার দায়িত্বপালনের প্রশস্ত উপায়। এই উদ্দেশ্য
নিয়ে তিনখানি উপত্যাসের একটি সারসংক্ষেপ দেওয়া যেতে

অপূর্ব বিলেত-কেরত এঞ্জিনিয়ার, "নিজেকে স্থপতি বলিয়া গোরব অমুভব করিত।" সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে অপূর্ব উচ্চশ্রেণীর যাত্রী। বাংলাদেশের রেলযাত্রীর বিচিত্র অম্লমধুর অভিজ্ঞতালাভের পথে সহ্যাত্রিশীরূপে জুটল নব্যা তরুণী দীপ্তি। অপরিচিতা, তবুও যেন কেমন চিনি-চিনি—"পর্থ্নুকো ভবতি যং"। সহ্যাত্রিশীর সঙ্গে ঘনিয়ে উঠল স্নিগ্ধ সাহ্চর্য-জনিত আত্মিক সাযুজ্য। নানা শ্রেণীর নানা যাত্রীর ইতর স্বার্থপরতা থেকে আরম্ভ করে সহালয় সমপ্রাণতা ও স্থবিবেচনার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা এগিয়ে চলল একই পথে, কিন্তু আপাততঃ বিভিন্ন গন্তব্যস্থলের অভিমুখে। কিন্তু পরম কোতুকের বিষয় হয়ে উঠল এটি যে, সহ্যাত্রীর পর সহ্যাত্রীর দল এই তুইটি ক্ষণপরিচয়-সংসক্ত বুদ্ধিজীবী স্থুরুচি-সম্পন্ন নর-নারীর সম্পর্ককে দাম্পত্য সম্পর্ক বলে ভুল করে বসল।

গুণ্ডাপ্রকৃতির সহ্যাত্রি-কর্তৃ ক আহত অপূর্ব স্বল্প পরিচিতা তেজস্বিনী সহযাত্রিণীর সেবার মধা দিয়া ঘনিষ্ঠতা অর্জন করল। এঁদের হাতে ধরা পড়ল এক শিক্ষিত নিরন্ন নূতন চৌর্যব্রতী। তার করুণ মর্মান্তিক জীবনকথা শুনতে শুনতে এঁদের জাতীয় আত্মদৈন্তের উপলব্ধি এবং সভ্যজগতে গণজাগরণের ইতিহাস আলোচনা স্থক হ'ল। উভয়ের ক্ষমা ও সহদয়তায় চোরের জীবনের মোড ফিরল। গাডীর গতির সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার বেগ ও ঘনিষ্ঠতার মাত্রাও বেডে চলল। প্রাচীন ভারত ও আধুনিক জগৎ, আধ্যাত্মিকতা বনাম ঐহিকবাদিতা, অর্থনীতি বনাম ধর্মনীতি, জন্মান্তরবাদ-সংস্কার, বিবাহ-পাতিব্রত্য, শ্রীরামচন্দ্র, সীতানির্বাদন, লক্ষ্মীরার কাহিনী—এমন কত কিছু। অপূর্বের বিশ্বাসপ্রবণতা, দীপ্তির দীপ্ত তীক্ষ স্পষ্টবাদিতা, তার সংশয়াত্মতা—উভয়ের মধ্যে অনেক মিল, আবার অনেক গরমিল। কত যাত্রী আর যাত্রিণী এল, গেল। কিন্তু আশ্চর্য, সবারই একই ভ্রান্তিবিলাস! সবাই মনে করে, এরা দম্পতী, মিলেছে বেশ, রাজযোটক—যেন কালিদাসের "সমানয়ংস্তল্যগুণং বধুবরং চিরস্থ বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ।"

গাড়ীতে এলেন প্রাচীনপন্থী প্রবীণ সাবজ্জ বংশলোচন সরকার আর তার নাতি-সোম্যা সহধর্মিণী। সহযাত্রি-দম্পতীর সঙ্গে আলাপ-প্রসঙ্গে উঠল নানা কথা—প্রেম ও যৌনজীবন, শারীর ধর্ম ও আন্তর ধর্ম—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, পৌরুষের ভূমিবিজিগীয়া, নারীর ভোগার্থিতা, আধুনিক বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, দাস্পত্য জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পারস্পরিকতা অথবা অন্যোগ্যনির্ভরশূগ্যতা ইত্যাদি। প্রবীণ দম্পতীর স্নিগ্ধ সাহচর্যে সঙ্গ্নেহ সকৌতুক ইঙ্গিতে শুভকামনায় मीखि ७ चपृर्दित भन्नस्भाजिम्सी चाकर्षन त्राष्ट्र हनन। चपृर्व ७ দীপ্তির রেলযাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরম কৌতুকাবহ একটি তথ্য প্রকটিত হ'ল। যাত্রাটি উভয়ের প্রায় একই উদ্দেশ্যে। অপূর্ব চলেছে নিজের বিয়ের জত্যে কনে দেখতে, ক্যাপক্ষের সনির্বন্ধ আমন্ত্রণে। মাতুলালয়ে বর্ধিতা উচ্চশিক্ষার্থিনী দীপ্তিও চলেছে মাতুলের নির্দেশে নির্বাচনপ্রার্থিনী কনে হিসেবে পরীক্ষা দিতে। কিন্তু দীপ্তির পরীক্ষক-নির্বাচক এবং অপূর্বের পরীক্ষণীয়া ও নির্বাচনীয়া যে কে, তা পরস্পরে জানে না। মৈমনসিং স্টেশনে পথের সাথী প্রবীণ সাবজ্ঞজ-দম্পতী শুভৈষণা-জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে বিদায় নেওয়ার সঙ্গে নতুন সহযাত্রী এসে জুটলেন মৌলভী মুর আহামদ সাহেব— 'চক্রবর্তী' (Circle-officer), আহমাদীয়া-মতাবলম্বী উদার উচ্চ-শিক্ষিত ধর্মবিশ্বাসী মুসলমান। স্বাদেশিকতা ও মুসলমান, বিজ্ঞান ও ধর্ম, Romanticism ও Classicism, বুদ্ধি ও সহজ বিশ্বাস, এই রকম নানা বিষয় নিয়ে মোলবী-সহযাত্রীর সঙ্গে গ্র'জনের অনেক খোলাখুলি আলোচনা হ'ল। প্রতিটি ব্যক্তিসান্নিধ্য ও আলাপ-হবার নতুন উপলক্ষ্যের স্থি করল। সকলেই প্রথমতঃ এদের দম্পতী বলে ভুল করে পরে শুভকামনার মধ্য দিয়ে তাদের মিলনের ইঙ্গিড मिर्य हत्न (शन।

এর পরে এলেন এম, ভি, ও, শক্তিপদ ভট্টাচার্য, তাঁর জমকালো ভূঁড়িও সাহেবি পোষাকে বে-মানান দেহখানি নিয়ে। ভাটপাড়ার পণ্ডিতবংশের স্থসন্তান এই পদস্থ প্রবীণ রাজকর্মচারীর অন্তরলোক হিন্দুসাখনার, সমগ্র রূপখারণায় সম্প্রাসিত ও গতসন্দেহ। বর্ণাশ্রম—আত্মবোধ নিঃশ্রেয়স্ প্রভৃতির মর্মকণা নবীনন্বয়কে শুনিয়ে অখ্যাত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসী শক্তিপদ ভট্টাচার্য মহাশয় উভয়ের কুশলকামনান্তে বিদায় নিলেন। দীপ্তি-অপূর্বের আলোচনা বর্ধিত উৎসাহে ও নিঃসঙ্কোচ আন্তরিকতা ও প্রস্টবাদিতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। বৈষ্ণব কবিতা—প্রেমতন্ব, হিন্দুবিবাহ—সোজাত্য ও স্প্রজনন—পশ্চিমের বিবাহ—স্বাধীন স্বতঃস্ফুর্ত সম্মেলন—চুক্তি, চুক্তিভঙ্গ, বিবাহবিচেছদ ইত্যাদি প্রসঙ্গে জোর আলোচনা চলল। উভয়ের সারস্বত উৎসাহের অন্তর্রালে পুপ্রধন্না নিশ্চেই ও নিজ্রিয় ছিলেন, তা বলা চলে না। কিন্তু হুর্জ্ঞেয়া রহস্তময়ী বুজিদীপ্তানারী দীপ্তি, বড়ো কঠিন শিকার কোমল-সায়্রক তমুহীন তমু দেবতার।

লাক্সাম কৌশনে ছোটখাটো তুর্ঘটনায় গাড়ী আটক হ'ল। কয়েক
ঘণ্টা অনিবার্যভাবে বন্দিশালায় কাটাতে হবে উভয়কে কৌশনের
উচ্চশ্রেণীর বিশ্রামকক্ষে। সেখানে দীপ্তির অয়পূর্ণা-রূপে প্রকাশ
অর্থাৎ স্থরন্ধন ও অপূর্বের পরিতৃপ্তিপূর্বক ভোজন। ভোজনানন্দে
অপূর্বের আত্মপরিচয় প্রকটন। খুলনার ভৈরবতীরে জন্ম, শহরে
স্বাদেশিকতার আবহে শিক্ষালাভ—অত্যাচারপ্রতিরোধী স্বদেশী
স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে 'শ্রীঘর'-বাস, কারাম্ক্তি, অভিভাবক-কর্তৃক
উচ্চশিক্ষার্থে জার্মানী প্রেরণ—এঞ্জিনিয়ারী বিভার সঙ্গে পশ্চিমের
জীবনধারা সম্পর্কে অভিজ্ঞতালাভ—তরুণী বিদেশিনী বিভার্থিনীর
ভারতবর্ধের আদর্শের তথা অপূর্বের প্রতি প্রীতি-পক্ষপাত।
আত্মকাহিনী বিবৃতির মাঝখানে দীপ্তির বান্ধবী তৃপ্তি ও তার অধ্যাপক

ষামী অনুপম সেনের আক্সিক ও অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। দীপ্তিঅপূর্বের অকস্মাদ্-ঘটিত আত্মিক সামীপ্যের স্থন্দর পরিণতি তাদের
পবিত্র বিবাহবন্ধনে, এরূপ সম্পেই ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে নবাগত
দম্পতীর সঙ্গে আবার শুরু হল বিবাহবন্ধন সম্পর্কে আর এক দফা
আলোচনা—স্থামিত্ব, নরনারীর অপ্রতিহত স্থাধিকার—নিঃস্বত্ব
কর্মুনিজম—আবার বৈষ্ণব কবিতা—চণ্ডীদাসের পদ—যৌনজীবনের
অবচেতন স্থামুভূতি, না সত্যকার আধ্যাত্মিকতা। তৃপ্তি প্রেমে ও
দাম্পত্যজীবনে বিশ্বাসী, দীপ্তি বিশ্বাসহীনা। তর্ক-বিতর্কের মধ্য
দিয়ে সেন-দম্পতী দীপ্তি-অপূর্বকে পরস্পরের নিকটতর ও পরস্পরের
সাধ্যবস্ত্ব করে নেবার ইঙ্গিত দিয়ে ফেণী স্কেশনে নেমে গেল। যাবার
বেলায় পরিচায়িত করে দিয়ে গেল মার্কিন মহিলা মিস্ পিয়ার্সনকে।
এঁর সঙ্গেও চলল বিবাহ-প্রসঙ্গ—বিবাহ চুক্তি, না সংস্কার, না
রাষ্ট্রবিধান মাত্র ? Companionate Marriage অশ্রন্ধের কিনা ?
খ্রীন্টান বিবাহে অটুট বিশ্বাস ও শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রবীণা বিদেশিনী
বিদায় নিলে ভোরের আলো ফুটল চট্টগ্রাম স্কেশনে।

ক্ষেশনে হল একটি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার। ব্যারিস্টার মিঃ সেনের অতিথি অপূর্ব যে ক'নেকে দেখতে চলেছিল, সেই ক'নে তারই অচির-বিদিতা কিন্তু নিবিড়-পরিচিতা সহযাত্রিনী বৌদ্ধিক-দীপ্তিশালিনী দীপ্তি। সহয়াত্রি-সংঘের আশীর্বাদ-অভিনন্দনে বর্ধিত তাদের পরস্পরাভিম্থিতা রোমাঞ্চকর ঘটনা-বিবর্তে স্থনিশ্চিত সার্থকতায় পরিণত হতে চলল। পথের সাথীকে জীবন-সঙ্গিনী করে পাবার অঙ্কুরিত আশা অপূর্বের এতক্ষণে মুকুলিত হল। অপূর্বের প্রেমাভিব্যক্তি কোতুকোজ্জ্বলা দীপ্তির না-গ্রহণ না-বর্জনের মধ্য দিয়ে স্পেইতর হয়ে উঠল। ব্যারিস্টার সমীর সেনের ও স্ত্রী-প্রতিমার স্নেহাভিবিঞ্চিত আত্মীয়তায় আতিথ্যে ও আদর্যাপ্যায়নে এবং স্থি-ক্ষিত বন্ধু অনুপ্রের স্নেহ-সরস সাহচর্যে দীপ্তি-অপূর্বের স্থবছ-

প্রত্যাশিত মিলন সমাসন্ন হয়ে আসল। রহস্তময়ী দীপ্তি কিন্তু রইল বন্ধন ও অবন্ধনের মাঝখানে। প্রতিভা-প্রদীপিতা দীপ্তি ও অপূর্বের জীবন নিয়ে খেলা চলল—বৈষ্ণব পদক্তীর ভাষায় অপূর্বের জীবন সঞ্জে করতহি খেলি।" এমন সময়ে এলেন স্বামী বিশ্বানন্দজী—কল্যাণাশ্রমের অধিপতি। তাঁর সাধনলক্ষ প্রস্তাপৃত অনুভূতি নিয়ে তিনি এদের দিলেন নির্দেশ, করলেন আশীর্বাদ।

বিশ্বানন্দজীর তরুণ শিষ্য স্বামী স্থন্দরানন্দ—দীপ্তির সমমতাবলম্বী তপন-দা'র সন্ন্যাসি-রূপান্তর। এক সময়ে দীপ্তি ও তার তপন-দা একমত ও এক পথের স্বপ্ন দেখে পড়াশুনা করে চলেছিল। তারা উভয়ে ভালবেসেছিলও উভয়কে। কিন্তু বিশ্বানন্দজীর আহ্বান এল—দীপ্তির তপন-দা সন্ম্যাস করলেন। স্থন্দরানন্দ হয়ে তিনি আশ্রমের কাজে মনপ্রাণ সমর্পণ করলেন। কিন্তু হায়, বঙ্কিমচন্দ্রের মানসপুত্র আনন্দমঠের সন্তানধর্মী ভবানন্দের মতো ঐরাবত-প্রায় কামনার ভাগীরথী-স্রোত রোধ করতে সমর্থ হলেন না।

দীপ্তি-অপূর্বের বিবাহ এদিকে আসন্ন। দীপ্তি-অপূর্ব আত্মীয়বন্ধুর সংসর্গে চট্টগ্রামে-আনীত স্টার থিয়েটারের অভিনয়দর্শক। বাংলা
নাটকের তুর্বলতা ও শেল্পপীয়র বার্ণার্ড-শ'এর তুলনায় আলোচনার
মাঝখানে একখানি চিঠি পেয়ে বিবর্ণ মুখে বেরিয়ে গেল দীপ্তি।
চিঠি স্থন্দরানন্দের। প্রবৃত্তিদমনে অক্ষম সন্ন্যাসী স্থন্দরানন্দ দীপ্তিকে
প্রেমার্তি জানিয়ে আহ্বান করেছে। দীপ্তির অন্তরাত্মা বিবাহ-বন্ধনকে
স্বীকার করতে চায়নি। অপূর্বকে সে ভালবেসেছে বলে জানে না।
তার পূর্বপরিচিত স্থিন্ধ-সহচরের আহ্বান সে উপেক্ষা করতে চাইল
না। স্থন্দরানন্দের প্রস্তাব নিরুদ্দেশ্যাত্রা। কিন্তু সাহসিকা
মর্যাদাশালিনী দীপ্তি পলায়নের পক্ষপাতিনী নয়। প্রকাশ্যতঃ সে
স্থন্দরানন্দের প্রস্তাব গ্রহণ করতে চায়। সামনে বর্মাগামী
জাহাজ, বিশ্রামকক্ষে তাদের চিন্তাকুল প্রতীক্ষা—বিশ্রামকক্ষে

স্বামী বিথানন্দের আবির্ভাব ও সঙ্কটের মুহূর্তে তরুণ-তরুণীর উন্ধার।

এই পর্যন্ত কথাবস্তুর সার সংকলন করে একটা কথা মনে জাগছে। কথাশিল্পী তাঁর নিপুণতা দিয়ে সূক্ষ্মভাবে কথা-ডন্ত বয়ন করেছেন। তাঁর বন্ধননৈপুণ্যের পরিচয় অতঃপর পাঠকসমাজ প্রত্যক্ষভাবে অর্জন করবেন। আমি এবার থেমে যাই—তবে অতর্কিতে খাপছাড়াভাবে নয়, পরবর্তী অংশের অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত সারোদ্ধার করে। দীপ্তি অন্তরে শুচি ও ঋজু। অপূর্বের সংশয় ও শংকা দূর হল। হুজনে বিবাহ-বন্ধনে মিলিত হল। এর মধ্যে দীপ্তির মাতুল কর্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে দীপ্তির জন্মপরিচয় অপূর্বের কাছে ব্যক্ত করলেন। শকুন্তলার মতোই তপোভঙ্গে—অসবর্ণ মিলনে তার জন্ম। দীপ্তির জননী, মিঃ সেনের ভগিনী ছিলেন বিহুষী ও ধীমতী। মহারাদ্রী ব্রাহ্মণ যুবক শিক্ষকতাসূত্রে তাঁকে ভালবাসে। সমাজ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের অতি-শাসনে ব্রাহ্মণপ্রেমিক ছাত্রীকে বিবাহের দ্বারা অঙ্গীকার করতে না পেরে স্বামি-ন্ত্রীর মত আজীবন সাহচর্যে বাস করতে সম্মত হলেন। যোগ্য যুগলের এতে হল নির্দোষ মিলন, কিন্তু সে মিলন বিবাহপৃত ও মন্ত্রসিন্ধ নয়। তাতেই দীপ্তির জন্ম। দীপ্তির বৌদ্ধিক ঔজ্জ্বল্য ও নিষ্পাপ জীবনে অবিশ্বাস-জনিত ছায়াস্থলভ চাঞ্চল্যের জন্ম দায়ী যেন তার জনক-জননীর এই অকলঙ্ক অথচ অসিদ্ধ মিলন।

বিবাহোত্তর জীবনে অপূর্ব দীপ্তিকে প্রবল আবেণের সঙ্গে ভালবেসেছেন। মাতা মনোমোহিনী বৃন্দাবন-বাস গুটিয়ে ফিরে এসেছেন দীপ্তিকে বধূরূপে পেয়ে সংসার গুছিয়ে দেবার আশা নিয়ে। দীপ্তির দৃপ্ত স্বাতন্ত্রো ব্যর্থ হয়ে শান্ত অভিমানভরে তিনি দূরে সরে রয়েছেন। অপূর্ব তার ত্র্বার কামনা নিয়ে ছুটেছে দীপ্তির পানে। নির্মান নিরাসক্তিতে দীপ্তি দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্বাধানা দীপ্তির

কর্মক্ষেত্র ঘরে নয় ততথানি, য়তথানি বাইরের সমাজে প্রসারিত।
এ যেন "য়র কৈয়ু বাহির, বাহির কৈয়ু পর। পর কৈয়ু আপন
আপন কৈয়ু পর।" কিন্তু এ সাধনা তো 'পিরীতির' জায়ে নয়।
দীপ্তি দেশের আদর্শবাদী গুণামুরাগী পুরুষ সহচরদের টেনেছে, তাদের
ওপর যাছ্মান্তের মতো প্রভাব বিস্তার করেছে। সঞ্জয়ের মতো কবি
ভক্ত, প্রবোধের মতো গুণামুরাগী য়ুবক, নীতির মতো উচ্চশিক্ষিতা
কিশোরী সহকর্মিণী তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। হিন্দু মুসলমান
উভয় সম্প্রদায়ের মিল-মজ্রদের মিলিয়ে সে শ্রামিক উন্নয়নের কাজ
করতে এগিয়েছে। সেখানে বিপন্ন হয়েছে, মামলায় পড়েছে।
প্রবীণ স্থদক্ষ সহাদয় উকিল, নীতির পিতা শ্রীশবাবু তাকে বাঁচিয়েছেন
—মামলায় সে সসম্মানে অব্যাহতি পেয়েছে। ব্যথাহত অভিমানী
স্বামী বিপদের মুয়ুর্তে কাছে এসে স্ত্রীকে বিপক্ষুক্ত করে দিয়ে আবার
বাইরের কাজে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছে।

এদিকে দীপ্তির গুণামুরাগিণী শিশ্বস্থানীয়া নীতি ও সমাজসেবক সহকর্মী কবি-সঞ্জয়ের পূর্বরাগ ও মানের পালা এগিয়ে চলেছে। ঘটনার এই স্তরে সমাজনিগৃহীতা স্থামিপরিত্যক্তা বন্দনা খ্রীষ্টধর্মের স্থাতল ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে নারীজাগৃতিকে সার্থক রূপ দেওয়ার উচ্চাকাংক্ষা নিয়ে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছে। দীপ্তি ও নীতির সঙ্গে বন্দনার মন বৃদ্ধি ও কর্মপন্থার যোগাযোগ ঘটেছে। এর মধ্যে দীপ্তির গৃহে ধূমকেতুর মতো তুর্বলচেতা সন্মাসী স্থন্দরানন্দের পুনরাবির্ভাব। একাকিনী দীপ্তিকে পেয়ে পুনরায় প্রেম নিবেদন এবং বাহুপাশে বন্ধনের চেটা। সেই মৃহূর্তে অপূর্বের গৃহে প্রবেশ ও স্থাভাবিক তুর্জয় অভিমান ও মৃহ্মান অবস্থা। নির্দোষ দীপ্তির উদ্প্র আত্মমর্যাদাবৃদ্ধি। ভুল বোঝাবৃঝি—স্থামি-স্ত্রীর মধ্যে তুর্লংঘ্য ব্যবধান। আসন্ধ মাতৃত্ব নিয়ে দীপ্তির গৃহত্যাগ ও বন্দনার আশ্রমে আশ্রম্বাভাত।

পুত্রবধূকে ফিরাইবার জন্ম মাতা মনোমোহিনীর প্রয়াস— মর্যাদাভিমানিনী বধূর প্রত্যাখ্যান। রন্ধার স্বপ্লদর্শন—শ্যামস্তন্দর-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প। বালগোপালের মূর্তিমান্ বিগ্রহ ভাবী পৌক্রমুখদর্শনের জম্ম রন্ধার লালসা। অপূর্ব-কর্তৃক দীপ্তিকে ফিরাইবার প্রয়াস—উভয়ের মান-অভিমানের নিদারুণ বাধা। মহারাষ্ট্রী পিতার শেষ ইচ্ছায় দীপ্তির व्यर्गाङ—वन्मनात्र वाष्ट्रांस निः स्थित प्रमा वर्ष मान । वन्मनात्र আশ্রমে স্থন্দরানন্দের পুনরাবির্ভাব। দীপ্তির ওদার্যের জন্ম তার প্রতি বন্দনার সম্রেহ ভর্ৎসনা ও উভয়ের মতান্তর। দৃপ্তা অভিমানিনীর আশ্রম ত্যাগ। পরিশেষে বিশ্বানন্দের আশ্রমে আশ্রয়প্রাপ্তি ও সম্ভান-জন্ম। তার পর অমুশোচনার আন্তর তপস্থা। তপস্থার পরিসমাপ্তিতে একবেণীধরা নিয়মক্ষামমুখী শুদ্ধশীলা ভরতজননীর সঙ্গে রাজাধিরাজ হুমন্তের পুনর্মিলনের মতো স্বামী বিশ্বানন্দের আশ্রমে দীপ্তি-অপূর্ব স্বামি-স্ত্রীর উত্তর মিলন। সহযাত্রিণী ও সহচরীর এবার অগ্নিশুচি সহধর্মিণী পদে উন্নয়ন—"সম্প্রিয়ো রোচিষ্ণু স্থমনস্তমানৌ" বৈদিকমন্ত্রের সার্থক রূপায়ণ। দীপ্তির দৃষ্টিপথ থেকে অহংমুখী বুদ্ধির কুহেলিকাময় আবরণ ছিন্ন হয়ে গেল, নয়নে আজ সে নোতুন করে প্রেমের অঞ্জন পরল। রূপদক্ষ অপূর্ব-পতক্তের বহ্নিজালা আজ প্রেমামৃত বর্ষণে নির্বাপিত হল। নারীর বুদ্ধি-প্রদীপ্ত Ego আজ প্রেমের কাছে হার মানল। রবীন্দ্রনাথের নাতি-পঠিত 'কল্যাণী'-প্রশস্তি যেন রূপ ধরল।

"বিরল তোমার ভবনখানি পুষ্পাকানন মাঝে।
হে কল্যাণি, নিত্য আছ আপন গৃহ কাজে,
বাইরে তোমার আম্রশাখে, স্নিগ্ধরের কোকিল ডাকে,
ঘরে শিশুর কল্পনি আকুল হর্ষভরে,
সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে।"
নারীর রূপ, নারীর বুদ্ধি প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার

স্বরূপের বিকাশ রূপে ও বুদ্ধিতে নয়। কল্যাণী নারী রূপসী ও বিগুষীর চেয়ে বড়। রবীন্দ্রনাধের সিদ্ধান্ত,

> "রূপসীরা তোমার পায়ে রাখে পূজার থালা, বিচুষীরা তোমার গলায় পরায় বরমালা।"

দাম্পত্য-ধর্মের দায়িত্ব ও অধিকার পারম্পরিক-একরতকা নয়। পতিত্রতা স্ত্রী ও পত্নীত্রত স্বামী, সমাজে হয়েরই প্রয়োজন আছে। স্থতরাং স্বামী ও স্ত্রী, চুয়ের কে স্বতন্ত্র, কে পরতন্ত্র—কে বড়ো কে ছোটো—এ-কথার কোন মানে নেই। একে অস্তের পরিপূরক। স্ত্রী সহধর্মিণী—ধর্ম কথাটির ব্যাপক ও উদার অর্থ धत्रता পত्रीभागत महिमा छेभनिकत विषय हय। स्रोमी ७ छी एएट মনে ও অধ্যাত্মশক্তিকে একের অভাব অপরে পূরণ করবেন। স্বামী উপদেষ্টা স্ত্রী উপদিষ্ট, এ-কথাও সব ক্ষেত্রে বলা চলে না। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী উপদিষ্ট, স্ত্রী উপদেধ্রী—রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর আবেদন, রাজা ও রাণী তার বিশিষ্ট প্রমাণ। স্বামীর জীবনবোধ যেখানে ভ্রান্ত অথবা অসমগ্রদর্শী সহধর্মিণীর উন্নততর ও গভীরতর জীবনবোধ সেখানে স্বামীর ভ্রান্তি দূর করে তাকে সত্যের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। "আমার হৃদয় তোমার হোক্, তোমার হৃদয় আমার হোক্" অথবা "সম্প্রিয়ো রোচিষ্ণু স্থমনস্তমানো," শ্রোত্যুগের এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য চিন্তা করলেই কথাটা বোঝা যাবে। বৈদিক যুগের অস্পন্ট চিত্রে আমরা পাই "একাঃ সভোবধ্বঃ অন্তা ল্রহ্মবাদিশ্যঃ"—অর্থাৎ যাঁরা বধূ-ত্রতচারিণী হয়ে বিবাহিত জীবন বরণ করে সংসারকে অঙ্গীকার করবেন তাঁরা এক শ্রেণীর। আর যাঁরা ব্রহ্মবাদিনী-রূপে চরমজ্ঞান ও পরম সত্য লাভের সাধনা বরণ করে নিয়ে বলবেন, "কিমহম্ তেন কুর্যাম্ যেনাহং নামূতা স্থাম্"—যাতে আমাকে অমৃতের স্বাদ দেবেন। কি করব আমি এমন বস্তু দিয়ে— তাঁরা হলেন আর এক শ্রেণীর। নরনারীনির্বিশেষ মমুশ্তত্বের অধিকার চিরকালই নারীর নিকট উন্মুক্ত ছিল। রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা হুর্গতির যুগে সেই অধিকারের বিলুপ্তি অথবা সক্ষোচ ঘটেছে। পশ্চিমের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনের সঙ্গে নবপরিচয় লাভ করে আমাদের সাহিত্যে ও জীবনে নতুন করে অঙ্গনাতন্ত্ব-জিজ্ঞাসা দেখা দেয়। সেই জিজ্ঞাসার ধারা অনুসরণ করে আমাদের কথাসাহিত্য এগিয়ে চলেছে। ডাঃ মতিলাল দাশের 'মানবী' এই ক্ষেত্রে দিগ্দর্শনের সহায়ক হয়েছে।

এবার পরিচিতি-লেখকের বিদায় নেবার পালা, আর গ্ল'একটি কথা ব'লে। উপন্যাসত্রয়ে পাঠক পাবেন ঔপন্যাসিকের ভূয়োদর্শন, ভূরি অধ্যয়ন ও প্রভূত মননের পরিচয়। বেদ উপনিষদ, মন্মু মহাভারত, ভাগবত পুরাণ, বৈষ্ণব পদাবলী, কালিদাস শেক্সপীয়র শেলী ইবসেন বার্ণার্ড শ' মার্কস রোলা গুন্থার, বিজ্ঞান-বেদান্ত, আশ্রম জীবন, দেশাক্সবোধ, চিকিৎসা-ব্যবসায়, গ্রন্থব্যবসায়, হোমিওপ্যাথি, আদালত, আরক্ষবিভাগ, মিল-ধর্মঘট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভূতির বর্ণাত্য চলচ্চিত্র দেখতে পাবেন। সাধারণ পাঠক হিসাবে আমার মনে এক-আধটু অভিযোগ জেগেছে, উপন্যাসটি কি বিশ্বকোষেরই সংক্ষিপ্ত সংক্ষরণ ? কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, এই চলচিত্রে ঘনসন্ধিবিষ্ট চিত্রবাহল্য সত্ত্বেও চিত্রগুলি অসংলগ্ন বা অসংশ্লিফ্ট মনে হয়নি। চিত্রাবলীর ঐক্যস্ত্রই বর্তমান পরিচিতি লেখকের অপচীয়মান মনঃশক্তি ও মূর্চ্ছিতপ্রায় রসগ্রাহিতাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে গ্রন্থপাঠ এবং পরিচিতি-রচনার অধ্যবসায়ে ব্রতী করেছে।

ঔপত্যাসিকের ব্যক্তি-পরিচয় বাংলাদেশের স্থাসমাজে অবিদিত নয়। পরিচিতি-লেখক তাঁকে মুখ্যতঃ ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রহ্মাবান্ বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাতা মননশীল লেখক বলে জানতেন। আজকার জগতের বিপ্লবাত্মক নানা চিন্তা ও চেফার সঙ্গে তাঁর যে নিবিড় বৃদ্ধি ও হৃদয়ের

যোগ রয়েছে. এই উপন্তাসপাঠ-জনিত সেই আবিষারটি পরিচিতি-লেখকের একটি নবলন্ধ তথ্যের মতে। উপভোগ্য হয়েছে। অন্তঃসলিল ক্ষপ্রপাহের মতো ঔপস্থাসিকের স্বাত্ত কবিপ্রকৃতির আবিষ্কারও তাঁর বন্ধুজনকে পুলক্মিশ্রিত বিশ্বয়ের দোলা দিয়েছে। ওপত্যাসিক শ্রীযুত মতিলাল দাশ, এম. এ., বি. এল., পি. এইচ. ডি., প্রাক্তন অধ্যাপক, ব্যবহারাজীব, পদস্থ বিচার-কর্তা, প্রত্নগবেষক, পর্যটক, ধর্মব্যাখ্যাতা, বাগ্মি-প্রচারক, সাহিত্যিক, কবি ও কর্মী। তাঁর এই বহুরূপী বহুমুখী সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিতি-লেখকের পরিচয় কৈশোরে সহপাঠিরূপে। কর্মজীবনে যোগসূত্র প্রায় ছিন্ন \*হয়ে যায়। উভয়ের সরকারি বানপ্রস্থের পরে পুনরায় যোগাযোগ। জীবনের আদিপর্বের প্রীতির সম্পর্ক যে পক্ষপাতদূষিত নয়, এই ভূমিকা যে বহুলাংশে ভূতার্থব্যাহৃতি, স্তুতিমাত্র নয়—উপন্যাসপাঠক আমার এই কথায় সায় দিতে পারবেন, এরূপ মনে করা বোধ হয় অখ্যায় হবে ন।। ওপগ্যাসিক একজন প্রবীণ অভিজ্ঞ হাকিম। প্রগতিপন্থী, সনাতনী, জ্ঞানী, কর্মী, ভাবুক-ভক্ত-সবার সওয়াল তিনি বিচারকজনোচিত নিরপেক্ষ দক্ষতার সঙ্গে সাজিয়ে গুছিয়ে ধরেছেন —সবার দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যকে গভীরভাবে প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির আলোও কথার আড়াল থেকে ঝলক দিয়েছে। সেটুকু আছে বলেই তাঁর এই উপতাস 'বিশ্বকোষ' (Encyclopeadia) না হয়ে রসসাহিত্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে পরের মুখে রসাস্বাদন করা কোনও কাজের কথা নয়। পঠিক সমাজকে এ-ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র হতে হবে। পাঠকের আত্মোপলন্ধি হবে শিল্পীর আত্মবোধ ও আত্মপ্রকাশের মুখ্য সহযাত্রী।

> "একাকী গায়কের নহে তো গান মিলিতে হবে হুইজনে, গাহিবে একজন খুলিয়া গলা আর একজন গাবে মনে।"

সমর্থ ও সহাদয় শিল্পীর শিল্পসাহচর্যে রসভোক্তার অন্তর-লোক আলোক-স্নাত হয়ে উঠবে, এই আশা পোষণ করে এবার সত্য সত্যই আমার এই অকিঞ্জিৎকর মুখবন্ধের উপসংহার করি।

৬/দোলপূর্ণিমা, ১৩**৬**৪ } কলিকাতা প্রীজনার্দন চক্রবর্তী

#### ॥ वक ॥

### সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্চার।

শিয়ালদহ উেশনে অগণিত লোক সমারোহ। অপূর্ব্ব চট্টগ্রাম গোয়ালন্দ দিয়া না গিয়া, দূতন ভৈরব বাজার সেতু পার হইয়া চলিবে সংকল্প করিয়া একখানি সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট কাটিয়া আসন দখল করিতে চলিল।

সেকেগু ক্লাসের ছটি মাত্র কামরা। একটিতে সচল ও অচল লটবছর লইয়া একজন যৌবন-রৃদ্ধ ভদ্রলোক চলিতেছেন। হয়ত সরকারি চাকুরিয়া। নিত্যদিনের কর্ম্মের পেষণ তাঁহার জীবনের সমস্ত রস নিংড়াইয়া নিয়াছে। মুখে উদাসীন আলফ—ভাবহীন ধুসরতা। সঙ্গের মহিলাটি কিন্তু দৃপ্তা সিংহিনীর মত তেজস্বিনী। অপূর্বব অহ্যমনস্ক ভাবে তাহাদের কামরার হাতল ধরিয়াছিল। সক্রোধ বাণী শুনিল, বীণানিন্দিত মধুরভাষিণী নয়, তিক্ত কর্তৃত্বের অহ্যমিকায় গাত্রজ্বালাকর—"আপনার কি চোখ নেই ?"

অপূর্বর চমকিয়া উঠিল। চোখ তাহার ছিল, সে লইয়া তর্ক চলিত, তাহা ছাড়া রিজার্ভ না করিয়া রিজার্ভ গাড়ীর আরাম উপভোগ না সাধু, না ফ্রায্য, কিন্তু একজন মহিলার সঙ্গে সে বিষয়ে বাদামুবাদ করিতে অপূর্বের বিবেকে বাধিল।

অপূর্ব্ব বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার—কিন্তু নিজেকে স্থপতি বলিয়া গৌরব অমুভব করিত। মুহূর্ত্বে তার বিলাতের ছবি মনে পড়িল। স্বাধীন দেশের মানুষের মনে যে দৃগু ঐশ্বর্যা, তাহা অধিকার যেমন দাবী করে, কর্ত্ব্য করিতেও তেমনই পটু। কিন্তু আমাদের

# **শহ্যাত্রিণী**

দেশের তুর্ভাগ্য—ফাঁকিটাকেই আমরা সারাৎসার মনে করি। সিদ্ধির পথ শ্রাম ও যত্ন, কিন্তু আমরা চালাক জাত; অতথানি দাম দিয়া কিনিয়া ঠকিব কেন ? আমরা সর্বত্রই জয়ের স্থগম পথ জানি, অজানিতে তাহার মুখ হইতে বাহির হইল। "গাড়ী ত রিজার্ভ নয়।" এইবার বাবুটি বুঝিলেন যে এখানে কর্তৃত্ব চলিবে না—কিংবা পত্নীর শাসনে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিলে গগুগোল বাধিবে। তাই বিনয় নম্রস্তরে বলিলেন—"তা নয়, তবে আপনার যদি অস্থবিধা না হয়—"

"তা যাচ্ছি—কিন্তু সৌজন্য সংসারে দুল্লর্ভ নয়"—

ভদ্রলোক বলিলেন—"কিছু মনে করবেন না, আমার স্ত্রীর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি—উনি কিছু খারাপ ভেবে বলেন নি"—

অপূর্বব হাত কপালে ঠেকাইয়া নিঃশব্দ নমস্কার জানাইয়া
অন্তদিকের গাড়ীতে চলিল। অন্ত কামরাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা—
নীচের তিনটি বার্থে তিনজন ভদ্রলোক অসাড় হইয়া শুইয়া আছেন।
অপূর্বব উপরের বার্থে জিনিষ রাখিয়া একজন ভদ্রলোককে বলিল—
"একটু উঠে বসবেন"—ভদ্রলোক উঠিলেন না—বলিলেন,—"বস্থন না
আমরা কাঁচড়াপাড়ায় নামব"—স্থবর নয়, অপূর্বব অন্ত ভদ্রলোককে
ডাকিল, তিনি বলিলেন—"জালাতন করছেন কেন ?"

তৃতীয় জন বলিলেন—"উপরের বাঙ্কে উঠুন না"—রাত্রে বার্থ শয়নের জন্মে—অপূর্বব তাই সহযাত্রীদের অভদ্র ব্যবহারে অসম্ভট হইলেও কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ফেশনের কলকোলাহল শুনিতে লাগিল।

ফিরিওয়ালারা ফিরি করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের হাঁকডাক তাহার মনদ লাগিতেছিল না। গাড়ী ছাড়িবার পাঁচ মিনিট পূর্বের জ্ঞাপক ঘন্টা বাজিয়া গেল। অপূর্বে বাঙ্কে আসন বিছাইতে আরম্ভ করিল।

ত্ব' এক মিনিট পরে দরজার হাতল ঘুরাইয়া প্রবেশ করিল একটি

#### **শহ্যাত্রি**ণী

নব্যা তরুণী—হাতে লেডিস ব্যাগ, পায়ে সিপার, মস্তক অবগুঠনহীন, অপূর্বব চাহিয়া দেখিল, মনে হইল তরুণীকে কোখায় যেন দেখিয়াছে। কিস্তু কিছুতেই যেন স্মরণে আসিতেছিল না-—সে আপন অজ্ঞাত সারেই যেন বলিয়া কেলিল—"আস্থন"—

আগন্তুক স্থন্দরী নয়। রূপের জোলস নয়ন ধাঁধায় না, কিন্তু কুশাঙ্গীর চোখ ছটিতে প্রতিভার ও বুদ্ধির ঔচ্জ্বল্য যেন জ্বলিতেছিল। তরুণী উত্তর দিল না, কুলিকে আপনার জিনিষ বাঙ্কে রাখিতে বলিল। কুলি মাল রাখিয়া পয়সা নিয়া বিদায় লইল।

ইতিমধ্যে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। অপূর্বব বলিল—"আপনার এখানে হয়ত অস্থবিধা হবে—নৈহাটিতে আপনাকে মহিলাদের কক্ষে উঠিয়ে দেব'খন"—তরুণী হাসিল, বলিল—"তার প্রয়োজন হবে না"—তারপর শায়িত একজন ভদ্রলোককে বলিল—"শুনছেন, একটু উঠে বসবেন কি ?"

তরুণীর মৃত্ত্বর কাণে প্রবেশ করিল না। অপূর্ব্বের ভয়ঙ্কর রাগ হইল। সে ভদ্রলোকটিকে জোর করিয়া ঠেলিয়া বসাইল।

ভদ্রলোক চোথ মৃছিতে মৃছিতে রাগিয়া বলিলেন—"একি আপনি মগের মূল্লুক পেয়েছেন ?"

"মগের মূল্লুক নয়। তবে একজন ভদ্রমহিলা রয়েছেন—অনর্থক রাগারাগি করবেন না—"

"অনর্থক! আপনি আমার হাতটা ভেঙে দিয়েছেন, আর বলছেন অনর্থক ?"

"আপনি যদি ব্যথা পেয়ে থাকেন, ক্ষমা চাইছি"—

"এ দেখছি গরু মেরে জুতা দান—আপনাকে শিক্ষা না দিলে— ওরে যতীন, ওরে রমেশ, ওঠ, এ আপনার বাঙ্গাল দেশ নয়—এখানে চালাকি চলবে না—"

তরুণী এবার কথা কহিল। সে স্বর ভয়কম্পিত নয়—পৌরুষের তেজে তুর্ববার ভাষা—"চালাকির কথা নয়, এটা ভদ্রতার কথা"—

#### **সহযাত্রি**ণী

রমেশ ও ষতীন এতক্ষণে উঠিয়াছিল—তাহারা একসঙ্গে বলিল— "ভাই সুধীর, থাক ঝগড়া করে কাজ নেই"—

"তোদের মুখে ও কথা মানায়, কারণ তোরা ত খা খাসনি— ওই যে বলে 'কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে'—"

যতীন বলিল—"থাক বেশী ফাজলামি করিস নে, বিনে টিকিটে চলছিস—"

"বিনে টিকিটে চলি, তা ওর বাবার কি—আমায় কি যে সে লোক পেয়েছিস—আমার ভগ্নীপতি কাঁচড়াপাড়ার সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ার —আমি কি কাকেও ভরাই—"

এই বলিয়া অতর্কিতে স্থীর অপূর্ব্বকে এক ঘুসি মারিল। অপূর্ব্ব প্রস্তুত ছিল না—ঘুসি খাইয়া পড়িয়া গেল—পড়িবার সময় দরজায় মাথা লাগিয়া দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল।

তরুণী ক্ষিপ্র হস্তে শিকল টানিয়া ধরিল। গাড়ী থামিলে স্থণীর পলাইবার চেফা করিতেছিল—তরুণী পথ আটকাইয়া সজোরে বলিল —"চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকুন"—

গার্ড আসিলে তরুণী বলিল—"এই ভদ্রলোক একে খুন করেছেন, আর বিনা টিকিটে গাড়ী চডেছেন।"

গার্ড তদস্ত করিয়া জানিলেন—যে তিনটি যুবক কাঁচড়াপাড়ায় যাইবে, তাদের টিকিট নাই। গার্ড তাদের বকিলেন—বলিলেন— "যা হয়েছে হয়ে গেছে, ওদের ক্ষমা করুন।"

অপূর্বব এতক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছিল, বলিল—"আপনি ওঁদের ক্লেণ্ডয়ে পুলিসে ধরে দিন, এঁবা রেলের লোকের আগ্রীয়—সেই ভরসায় একান্ত অভদ্র ক্যবহার করেছেন, কিন্তু অভদ্রতাই এদের শেষ কথা নয়—"

গার্ড বলিলেন—"কেন একটা ফ্যাসাদ করবেন ?"

#### সহযাতিণী

তরুণীর ওষ্ঠ ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল—"ফ্যাসাদ বলে একজন থুনেকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়—আপনি ছাড়লেও আমরা ছাড়ব না"—

গার্ড দেখিলেন বিপদ, বলিলেন—"আচ্ছা নৈহাটিতে গিয়ে যা হয় করা যাবে"—

গাড়ী ছাড়িল। রমেশ বলিল—"এইবার ভগ্নীপতির চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়বে"—

স্থারের এবার জ্ঞান হইল। সে সাফাঙ্গ হইয়া তরুণীটির পা ধরিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তরুণী হাসিল—বলিল—"মায়া কান্না কাঁদছেন কেন ? আপনি বীর, আপনি পুরুষ—"

অপূর্বব বাথরুমে মাথা ধুইতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল
——"না, রক্ত মানল না"।

তরুণী বলিল—"আপনি শুয়ে পড়ুন—আমি ব্যাণ্ডেজ করে
দিচ্ছি—আমার কাছে তূলোও আইডিন আছে।" পরে স্থীরের
দিকে ফিরিয়া বলিল—"অগ্নি ক্ষমা করে না"—

যতীন বলিল—"কিন্তু আপনি মমতাময়ী।"

তরুণী হাসিয়া বলিল—"কিন্তু আমি ত ক্ষমা করার কেউ নই— যিনি আঘাত পেয়েছেন, তিনিই ক্ষমা করতে পারেন—"

ইতিমধ্যে ব্যাণ্ডেজ শেষ হইয়াছিল। অপূর্বব নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাইয়া পড়িল।

খানিক পরে স্থাীর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আপনার দয়া হলে—আপনার স্থামী নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন"—

লঙ্জা ও সরমের রক্ত আভা তরুণীর মুখে খেলিয়া গেল। সে ক্ষণিকের জন্ম অপূর্বের তন্ত্রাজড়িত মুখের দিকে চাহিয়া লইল। অপূর্বব নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাইতেছিল।

#### সহয় ত্রিণী

স্বামী!

বর্ত্তমানের বিদ্রোহিণী—শুনিতে হাসি পায়। তবু কেমন একটু লঙ্কার আমেজ তাকে আড়ফ্ট করিয়া ফেলিল—সে অস্বীকার করিতে পারিল না—কেবল বলিল—"আমার কথায় কিছু হবে না—তিনি যা করেন"—

ভয়ার্ত্ত বিপন্ন যুবক লক্ষ্য করিয়া দেখিল না যে—তরুণীর সীমস্তে সিন্দূরের বিন্দুর রেখাও নাই—হস্তে শব্দ নাই—এয়োন্ত্রীর লোহ নাই। অবশ্য আধুনিকারা এসব বর্জ্জন করিতেছেন, কাজেই তাহারা ভূলও করিতে পারিত।—

অপূর্বব তন্দ্রা হইতে জাগিয়া বলিল—"নৈহাটি এলো ?" তরুণী বলিল—"সে ভাবনা করে কাজ নেই, আপনি ঘুমোন।" তন্দ্রাবিহ্বল স্বরে অপূর্বব বলিল—

> "অন্সায় যে করে আর অন্সায় যে সহে, তব রুদ্র অভিশাপ উভয়েরে দহে।"

যতীন বলিল—"আমরা একান্ত অপরাধী, আমাদের ক্ষমা করুন—" অপূর্বব চুপ করিয়া রহিল।

গাড়ীর গতি মন্দা হইল। নৈহাটি আসিতেছে—স্থীর অপূর্ব্বের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"আমায় বাঁচান।"

অপূর্বব বলিল— "আমি বাঁচাবার কে ?"

স্থীর বলিল—"বাঁচান—আপনার স্ত্রী—আমায় ক্ষমা করেছেন—" অপূর্বের মনে হইল সে বোধহয় স্বপ্ন দেখিতেছে। সে বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া তরুণীর পানে চাহিল—চারি চোখের মিলন হইল।

তরুণী কৌতুকোন্তাসিত দৃষ্টিতে চাহিল। অপূর্ব্ব মুগ্ধ হইল—মনে হইল যেন অমৃতের স্বর্গ তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিল।

স্থীরের কথা অজ্ঞানের কিন্তু দৈব অনেক যাতু ঘটায়। অপূর্বের ক্রোধ জল হইয়া গেল।

### **ৰহ্যাত্ৰি**ণী

নৈহাটিতে আসিয়া গার্ড প্রশ্ন করিলেন—"তাহলে ওদের পুলিশে চালান দেই ?"

স্থীর বলির পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"আমায় বাঁচান"—

অপূর্ব্ব কহিল—"আমায় যে মেরেছেন সে কাপুরুষতা আমি ক্ষমা করলাম। কিন্তু আপনারা রেল কোম্পানীকে যে ঠকাবেন, সেটা সহু করা উচিত হবে না। কি বলেন আপনি ?"

তরুণী সম্মিত দৃষ্টিতে চাহিল।—

গার্ডের দিকে চাহিয়া বলিল—"পুলিশে চালান করবার দরকার নেই—ওদের রেলের আইনামুসারে টিকিটের দাম আদায় করে নিন—"

অপরাধী যুবকেরা ইহাতে খুসী হইল না। বিনা পয়সায় রেল চড়া রেলের আত্মীয় স্বজন মনে করে আপনাদের প্রাপ্য অধিকার। গার্ড বলিলেন—"হাঁ, তা' করলেই যথেষ্ট শাস্তি হবে—"

নিরুপায় উহারা বহুদিনের পাপ এবার স্বালন করিতে বাধ্য হইল। কাঁচরাপাড়ায় গাড়ী থামিলে উহারা মানমুখে নামিয়া গেল।

অপূর্বব হাত যোড় করিয়া নমস্কার করিল, বলিল—"কিছু মনে করবেন না।"

উহারা প্রতি নমস্কার করিল না, কথাও কহিল না। মনে মনে ইহাদের প্রতি তাহারা কিছুতেই প্রসন্ন হইতে পারিল না। নগদ টাক। গণিগ্না দিতে হইয়াছে—কাজেই যে ক্ষমা পাইয়াছে—তাহাতে তাহারা তৃপ্ত নহে।

গাড়ী ছাড়িল।

অপূর্ব্ব তরুণীর দিকে চাহিল। তরুণী তখন বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল—অপূর্ব্ব যেন চুরি করিয়া তাহাকে চোখ ভরিয়া দেখিতে লাগিল।

# ॥ छूडे ॥

স্নিগ্ধ স্থাপ্তির মাঝে চমক লাগিল।

অপূর্ব্ব জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সহ্যাত্রিণী তরুণী একজন অপরিচিত লোকের হাত ধরিয়া রাখিয়াছেন। অপূর্ব্ব তড়াক করিয়া উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

বলিল—"আপনার কিছু গেছে কি ?"

"না, আমার হাণ্ডব্যাগে হাত দিয়েছিল—অমনি ধরে কেলেছি।"
অপূর্ব্ব বলিল—"আমারই ভুল হয়েছে—কাঁচড়াপাড়ায় ক্যাচ বন্ধ
করা হয় নি—"

তরুণী বলিল—"কিন্তু দেখছেন, ভদ্রলোক আজ কাল চোর—"
চোর এইবার কথা বলিল—"সেটা মিথ্যা বলেন নি মা, আমি
ভদ্রলোক অথচ চোর, কিন্তু আমরা কেন যে চোর, সে খোঁজ আপনার।
করেন না ত ?"

অপূর্বব চাহিয়া দেখিল—চবিবশ পঁচিশ বছরের যুবা—মুখে সৌম্য প্রশান্তি, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি—গায়ে ছিন্ন একটি মলিন শার্ট—অভাবের জালা তাহার অঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। অপূর্বব তথাপি ক্রোধভরে বলিল—"আর কিছু না হোক, বক্তৃতা শিখেছ ?"

চোর কথা বলিল না। তরুণীর দিকে চাহিয়া বলিল—"মা আমি পালাবো না, আমায় সিরাজগঞ্জে পুলিশে চালান দেবেন।"

তরুণী এবার মমতায় গলিয়া গেল। "আপনার দুর্ম্মতি হল কেন ?"

চোর উত্তর করিল—"আমি শিক্ষিত মা, আমি গত বৎসর বি, এ,

# **সহ্বাত্রি**ণী

পাশ করেছি, এই আমার প্রথম অপরাধ—কিন্তু আমি মার্চ্জনা চাইছি
না—আমায় জেলে দিন—"

অপূর্বে বলিল—"এরা বাক-পটু, বাক্ জালে আপনাকে ও মোহিত করতে পারবে; ওকে ধরে গার্ডের কাছে দিই—"

তরুশী বলিল—"তাড়াতাড়ি করে কি হবে ?" তারপর আগন্তুকের দিকে ফিরিয়া বলিল—"আপনি যদি মনে কিছু না করেন, আপনার ফুঃখের ইতিহাস জানতে চাই—"

আগন্তক উত্তর দিল—"আপনাদের ঘুমের ব্যাঘাত হবে—আমায় গার্ডের হাতে দিয়ে দিন, আমি গরীব, আমি বেকার, কিন্তু মা—"

"আপনি তুঃখ করবেন না, আমাদের ঘুম আর হবে না—"

আগন্তুক অপূর্বের মুখের দিকে চাহিল। অপূর্বে আপত্তি করিল না।
আগন্তুক বলিল—"বাবা ছিলেন স্কুল-মান্টার—সারাজীবন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে তিনি যখন মারা গেলেন, তখন আমি সবে বি, এ,
পড়ছি—তাঁর ছাত্রেরা আজ দিকপাল, কিন্তু তিনি গ্রাম্য স্কুলে মাত্র পাঁচিশটি টাকা পেতেন—মরার পরে তাই আমরা নিঃসম্বল হয়ে পডলাম, তুঃখে ও কন্টে পড়া চালাতে লাগলাম—

মা ধান ভেনে পরের বাড়ীর কাজ করে ছেলেকে পড়াতে লাগলেন, কিন্তু সইল না, ভিটে বাড়ী বিক্রী করে বি, এ, পাশ করলাম, মা মরলেন অনাহারে—আজ আমি নিরাশ্রয়, নিরালম্ব—"

বলিতে বলিতে অশ্রুধার। যুবকের বক্ষ ভাসাইয়া চলিল। অপূর্বর তবু বলিল—"কিন্তু থেটে খাওনি কেন? ভগবান যখন হাত দিয়েছেন।"

"সেই ত হুঃখ, লেখাপড়া শিখেছি, সে অভিমান করিনি—খাটতে চেয়েছি, কিন্তু ফলে পেয়েছি লাঞ্ছনা, অপমান—"

তরুণী এইবার সোজা হইয়া বসিল, বলিল—"ঠিক এই কথাটাই সত্য—আপনার কি নাম ?"

যুবক প্রীত হইয়া বলিল—"আমার নাম সত্যেন্দ্র মিত্র—পূর্ব্বপুরুষ

#### **সহবা**ত্রিণী

একদিন বনেদি ছিলেন—সে গর্বব করিনি—মাস ছয় চাকুরির চেফীয় দরজায় দরজায় কুকুরের মত ঘুরেছি—বাবা বিনা পয়সায় যে সব ছেলেকে মানুষ করেছেন, তাদের দরজায় ধয়া দিয়েছি—অনেক ছানে দেখা হয় নি—অনেকে দিয়েছে গলা ধাকা—"

অপূর্বব বলিল—"বাঙ্গালীদের মধ্যে সৌজ্ঞের একান্ত অভাব—
আমাদের দেশের যারা বড়, দান্তিকতার তাদের নাগাল পাওয়া ভার,
—ওদেশের বড় মানুষদের সাথে পরিচয় হয়েছিল—তাদের সাথে
তুলনায় আমাদের দেশের মানুষকে অত্যন্ত হীন মনে হয়—চাণক্য
বুড়ো বলেছিলেন বিভা দদাতি বিনয়্তম্, সেকথা আমাদের দেশে এখন
আর খাটছে না—"

তরুণী বলিল—"বলুন সত্যেন্দ্রবাবু, আপনার অভিজ্ঞতা চমৎকার।"
"বলবার বিশেষ কিছু নেই—অনন্ত হয়ে একদিন ফিরিওয়ালা
হ'লাম—এক ভদ্রলোক আমায় বললেন—আপনি বই ফিরি করুন,
তাঁর উপন্তাস ও বিজ্ঞাপন নিয়ে—গেলাম শিয়ালদহ—চাঁটগা মেলে
বই ফিরি করছি—হুইলারের লোকের সঙ্গে বচসা হল—কথা বলতে
না বলতে সার্জেন্ট এসে ধরে ফেলল, বললাম আমি অপরাধ করিনি
—সে বলল বিনা লাইসেন্সে বই ফিরি করা অপরাধ—বললাম
জানতাম না—ভবিশ্বতে আর করব না—শুনল না, ঘুসি দিয়ে
হাতকড়া পরিয়ে নিল পুলিস কোর্টে, তিনঘন্টা হাজত বাস করে
বিচারের প্রহসন হ'ল—

ম্যাজিপ্টেটকে আমার বিষয় বলতে গেলাম—শুনবার তাঁর সময়
নেই—কারণ তিনি অনেক টাকা মাইনে পান—বললাম আমি
জানতাম না—সার্জেণ্ট অকারণে আমায় মেরেছে—সেকথা শুনতে
গেলে তার চলে না—সার্জেণ্টের কথা তার নিকট বেদবাক্য—
পুলিসকে সমীহ করে চললে তাঁর হবে পদোন্নতি—তাই শান্তি হল
পাঁচ টাকা জরিমানা—অনাদায়ে পাঁচদিন জেল—আমি জেলে যেতে

## সহযাতিণী

চাইলাম—তা হল না পুলিস কোর্টের নাজির আমার বই নিলামে চড়িয়ে জরিমানার দায় থেকে অব্যাহতি দিল—

আমার বই ছিল কুড়ি পঁচিশ টাকার—বাকিগুলি গেল নাজির-বাবুর পেটে—

তরুণী বলিল-"এও কি সম্ভব ?"

যুবক উগ্র হইয়া বলিল—"মা, জীবনে মিথ্যা বলিনি—কিন্তু এত নুতন কথা নয়, দেশের সর্বত্র চলছে অত্যাচার, চলছে অস্থায় ও ফাঁকি—শাসনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে চলছে ঘুষ—চলছে চালাকি—"

তরুণী অপূর্বের দিকে চাহিয়া বলিল—"একি সত্য ?"

অপূর্ব গন্তীর ভাবে বলিল—"মিথ্যা নয়, শাসক যিনি, তিনি জনভূত্য নন—তিনি উপরওয়ালাকে সম্ভূষ্ট করতেই বিছা ও বুদ্ধির বিসর্জ্জন দেন, বিচার তাঁর লক্ষ্য নয়, লেফাফাহুরস্ত কাজ করলেই তাঁর চলে—ঘুষ ও অবিচার তাই চলে—

তরুণী বলিল—"কিন্তু কেন চলে ?"

অপূর্বব বলিল—"সেকথা বলা কঠিন। আমার মনে হয়, চলে তার কারণ আমরা চরিত্রহীন, মেকলে একশ বছর আগে যে কথা বলেছিল, সে কথা আজও তেমন সত্য—কর্ত্তব্যবোধ আমাদের চরিত্রে নেই—সাধারণ দায়িজবোধ আমাদের নেই—আমরা চালাক জাত—আপনাকে কৌশলে বাঁচিয়ে চললেই আমরা বড় বীরত্ব করেছি ভাবি, —তাই এই অধঃপতন।"

"কিন্তু এর কি কোনও প্রতীকার নেই।"

যুবক এইবার বলিল—"সে প্রতীকার ত মা আপনাদের হাতে, পৃথিবীর ইতিহাস মা গণ-ইতিহাস নয়—সে ইতিহাস স্প্রের—সংখ্যালিষ্ঠ, বণিক ও যোদ্ধারাই জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে—আপনারা যাঁরা ভাগ্যবান—ভাঁরা যদি চেন্টা করেন, তবেই হয়, নচেৎ—আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকব—"

"আপনি অনেক পড়েছেন দেখছি—"

"পড়ি মা, কিছু কিছু লিখেছি—আমি বাংলায় ইতিহাসের তম্ব বলে একটা বই লিখি—কলকাতার সমস্ত দোকানদারের পায়ে ধরে খোসামোদ করেছি—কিন্তু কেউ নিতে চায় না—তারা বলে আপনার বই গুরু ও গম্ভীর—এ বই আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক—কিন্তু এ বই চলবে না—তাই ফিরেছি ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে—"

"কিন্তু আপনার পরের ইতিহাস ত শুনতে পেলাম না—?"

"সে ইতিহাস সংক্ষিপ্ত—যখন ফিরলাম রিক্তহস্তে—গ্রন্থকার দিলেন গালি, বললেন চোর বলে পুলিসে ধরিয়ে দেব—আমার কাহিনী শুনে অবিশাসের হাসি হাসলেন—"

"তারপর"

"অবশ্য জেল খাটতে হয়নি—তিনি ছেড়ে দিলেন—নিঃসম্বল হয়ে কলকাতার পথে পথে কাটল অনাহারে অনিদ্রায়—তারপর বিনা পয়সায় রেলে চড়ে এলাম ঈশ্বরদি—কাল গাড়ীতে উঠে সিরাজগঞ্জে যাব—সেকেণ্ড ক্লাসেই বিনা টিকিটে চড়া স্থবিধা—তাই আপনাদের গাড়ীতে উঠে পড়ি—তারপর লোভ হল—মন বলল ধর্ম মিথণা—ভাবলাম নির্থক কৃচ্ছু সাধন—তাই মা—"

তরুণী ছাগুবাগ খুলিয়া একখানি দশটাকার নোট বাহির করিয়া দিতেছিল। অপূর্বব বলিল—"অর্থ সাহায্য ওকে দাঁড়াতে দেবে না— চলুন সিরাজগঞ্জে গিয়ে আপনাকে টিকিট কিনে দেব—আপনি আমার কার্শেক কাজ করবেন—"

যুবক মুগ্ধ হইয়া বলিল—"মা, আমি আপনাদের কেনা গোলাম হয়ে রইলাম।"

তরুণী হাসিতে হাসিতে বলিল—"ওঁর সঙ্গে আমার শুধু বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ধন্থবাদ ওঁকেই দিন—তবে আমার এই দশটাকাটি আমার শ্রীতির চিহু স্বরূপ রাখবেন।"

যুবক বিশ্বয়ে একবার অপূর্বের দিকে চাহিল—একবার তরুণীর দিকে চাহিল। সে ভাবিয়াছিল বোধ হয় স্বামী ও স্ত্রী।

অপূর্বে বলিল—"আপনি ভুল করেছেন, তার জন্য লচ্ছিত হওয়ার কারণ নেই—আমাদের পরিচয় এই রেলগাড়ীতে—এই সিরাজগঞ্জ এসে পড়ল—"

তরুণী বলিল—"হয়ত আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না, কিন্তু যদি কখনও প্রয়োজন হয়, তবে বালিগঞ্জ টেরাসে বেলিভিউতে আমার সন্ধান পাবেন—আমার নাম দীপ্তি চৌধুরী—"

যুবক নমস্কার জানাইল। তারপর বলিল—"আপনি আমার নবজন্ম দিলেন, আপনাকে কখনও ভুলব না মা, চিরদিন আপনি এমনই করে হুঃখীর হুঃখ মোচন করুন।"

দীপ্তি হাস্থ-চটুল কণ্ঠে বলিল—"আপনি অপাত্রে বিশেষণ প্রয়োগ করছেন—আমার বন্ধু আপনাকে বাঁচিয়েছেন—তাঁর কাছে ক্তজ্ঞ থাকবেন—তার বিশ্বাদের মর্য্যাদা রাখবেন।"

সত্যেন্দ্র বলিল—"আপনাকে মা বলেছি—আপনার কাছে প্রতিজ্ঞ৷ করছি—মরব তবু বিশ্বাস ভঙ্গ করব না—"

"সে আপনি পারবেন—এ ভরসা আমার আছে।"

অপূর্ব্ব বলিল—"গাড়ী থেমেছে, এবার টিকিট নিয়ে আস্থ্য— আমি ততক্ষণ পরিচয়পত্র লিখছি—"

যুবক বলিল—"চলুন আপনাদের আগে তুলে দিই—তারপর সব ব্যবস্থা করে নেব—"

সত্যেক্তের ক্ষিপ্রকারিতা—সচঞ্চল ক্ষুর্ত্তি অপূর্বব ও দীপ্তিকে মুগ্ধ করিল। অপূর্বেবর লেখা চিঠি দেখিয়া দীপ্তি বলিল—"আপনিই অপূর্বব রায়!"

"এই নরাধমের নামই বটে—কিন্তু সে পরিচয় হবে—আগে সত্যেদ্রকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে আসি।"

দীপ্তি স্মিতহান্তে সত্যেন্দ্রকে বিদায় অভিনন্দন জানাইল।

# ॥ তিন ॥

পল্লা বহিয়া ষ্টীমার চলিয়াছে।

স্নান সারিয়া প্রসাধন করিয়া দীপ্তি অপূর্বের পাশে বসিল।
কেরাণীবাবু ভদ্র, তাহাদের ইচ্ছামত ডেকে বসিবার কথা বলিয়া
দিয়াছে—অপূর্বে অবশ্য স্থীমার-পথটুকু টিকিট বদল করিয়া লইতে
চাহিয়াছিল। কেরাণীবাবু নিজ দায়িছে বলিয়া দিল সেকেগুক্লাশের
লোকের জন্য আমাদের ডেক নাই—তাই বদল করিবার প্রয়োজন
নাই। এটা ঠিক স্থীমারের আইন নয়—অপূর্বের সঙ্গিনীর প্রতি এটা
শ্রেজার অঞ্জলি।

দীপ্তি বলিল—"কাগজে আপনার প্রচেষ্টার কথা শুনেছি—আপনি জার্ম্মানি থেকে কংক্রিটের নূতন কাজ শিখে এসেছেন না ?"

"হাঁা, আমি বাঁশ দিয়ে কংক্রিটের কাজের ব্যবস্থা করেছি— আমাদের দেশে মানুষ অতি হীন অবস্থায় থাকে—এদের উন্নতির মূল এদের standard of living বাড়ানো—আমার আবিকারের বহুল প্রচার হ'লে সেটা সহজ হ'বে—"

"আপনাকে বন্ধু বলবার গৌরব পেয়েছি, এ আমার সৌভাগ্য। আমি এইটাই কেবল চিন্তা করেছি যে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধির বার্ত্তা শোনাতে হবে—আধ্যাত্মিকতা আমাদের দেশে অনেক হয়েছে— অর্থনীতির আলোচনার প্রয়োজন আজ সব চেয়ে বেণী—"

"অবশ্য প্রাচীন ভারতবর্ষে অর্থচিন্তা কম হয়নি—আমাদের
চতুর্বর্গের অন্যতম অর্থ—অনেক অর্থশাস্ত্র লেখা হয়েছিল—ইদানীং
কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র আবিষ্ণৃত হয়ে আমাদের চিন্তাধারা একেবারে
বদলে কেলেছে—আমরা ব্রুতে পারছি যে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা

# नश्याजिगी

কাভক্ষতির শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করতেন না—তাঁরা মরবার জন্মই উৎস্তৃক হয়েই থাকতেন না—তাঁরা বাঁচতে চাইতেন।"

দীপ্তি হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি বে আপনার ভাবধারার সঙ্গে আমার আশ্চর্য্য মিল রয়েছে—"

অপূর্বব বলিল—"আমাদের সঙ্গে ভাবুক দার্শনিক নেই—আমার বন্ধু ক্রমদীখর থাকলে বলত—এটা জন্মান্তরীণ কোনও সংযোগ সূত্র হয়ত—"

দীপ্তি লঙ্জারুণ হইয়া ওঠে—"আপনি কি বলতে চান ?"

"না, না, আমি বর্ত্তমানে অতীতকে টেনে আনতে চাই না—কিন্তু ধরুন অতীতে কোনও সম্বন্ধই ছিল—তাতে তুঃখ, লঙ্জা বা অমুতাপের কারণ কি ?"

"আপনি জন্মান্তর মানেন ?"

"মানি না তাও বলতে পারি না, মানি বলাও ভুল হবে—এ সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা করবার স্থযোগ হয়নি—জীবনে যে বৈষম্য আছে—জন্মান্তর সে বৈষম্যের একটি চমৎকার সমাধান বলে অনেক সময় মনে হয়—"

"আপনি বৈজ্ঞানিক, যুক্তিপূর্ণ চিন্তা আপনার বৈশিষ্ট্য—আপনি অনর্থক জন্মান্তর কেন স্বীকার করবেন—"

"আপনার সঙ্গে যেমন আশ্চর্য্য মিল আছে—দেখছি আশ্চর্য্য গরমিল আছে—হয়ত জন্মান্তরের সংযোগ তাতে বিপ্রতিপন্ন হ'বে—"

দীপ্তি অপূর্বের কথার দ্বর্থ বুঝিতে পারিয়া কহিল—"জন্মান্তরে না হয় আমরা স্বামী ও স্ত্রী ছিলাম, তাতে যে আমাদের একই হদয়, একই মন থাকবে, তা ঠিক নয়, কিন্তু এ অবান্তর কথা যাক—"

অপূর্ব্ব আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করিল—"অবান্তর কেন? হিন্দুনারীর পক্ষে বিবাহই পরম যজ্ঞ—পতিই তার একমাত্র গুরু—"

"কিন্তু আমি বিয়ে করব না—"

#### শহৰাত্ৰিণী

"CAP ?"

বর চা নিরা আসিল—টেবিলের উপর চালানীতে চারের সরঞ্জামাদি সহ রাখিয়া দিল।

দীপ্তি চা ঢালিতে ঢালিতে বলিল—"আপনার প্রশ্নের উত্তর কি এক কথায় দেওয়া যায় ?"

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে অপূর্বব বলিল—"আমি ত এক কথায় জবাব চাই নি—আমার শুনবার অখণ্ড অবসর। আপনার বলবার বাধা না থাকলেই হ'ল—"

দীপ্তি টোফে জ্যাম মাখাইতে মাখাইতে বলিল—"বাধা যে থাকা সম্ভব—আপনি অনুমান করে নিতে পারেন ?"

"কেমন করে অনুমান করব ?"

"একটি কুমারীর অন্তর্জীবনের ছবি খোলা চিঠি নয়—"

"তা নয়, কিন্তু আপনি আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করেছেন— তাছাড়া আপনি শিক্ষিতা—মুক্তির মন্ত্রের উদগাত্রী—আপনার কাছে লঙ্জাতুরতা আশা করিনে—"

দীপ্তি বলিল—"আপনি বই পড়েছেন শুধু, জীবনের সাথে পরিচয় অস্ত্র।"

"তাহবে, ওদেশে অনেকের অনেক বান্ধবী জোটে, আমার জোটেনি, আমি মনপ্রাণ দিয়ে সাধনা করেছি—তাই নারীর হৃদয়ের রহস্ত আমার নিকট স্থপরিচিত নয়—"

"তা আমি বেশ বুঝতে পারছি—"

"তাহলে আমাদের আলোচনা এইথানেই সমাপ্ত হোক।" অভিমানে অপূর্বব মুখ ফিরাইল।

"কিন্তু এ আপনার অত্যায় রাগ।"

"রাগ কিসের, আপনার উপর রাগ করবার কোনই জোর নেই—"

#### **শহ্যাত্রি**ণী

দীপ্তি কোতুকোচ্ছল স্বরে কহিল—"বিয়ে কেন করব না, তার কারণ জানতে চেয়েছিলেন, এইটাই তার কারণ—"

"কোনটা ?"

"পুরুষ আজও নারীকে সমানাধিকার দিতে শেখেনি—নারীকে সে চায় দাসীরূপে, ভেবে দেখুন, আপনার ও আমার ক্ষণিকের পরিচয়, হয়ত ক্ষণপরেই তার চির-সমাপ্তি, কিন্তু তবু আপনি চান বশ্যতা—"

অপূর্ব অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"না, না, আপনি আমার প্রতি অস্থায় অবিচার করছেন!"

গম্ভীর ধীর স্বরে দীপ্তি উত্তর দিল—"অবিচার মোটেই নয়। সত্যকে স্থাপ্পট দেখা সহজ নয়, অজ্ঞাতে আমাদের মনোভাব তাকে প্রতিরঞ্জিত করে। আপনি আত্মবিশ্লেষণ করে দেখেন নি, তাই ঠিক ধরতে পারেন না—"

অপূর্বব অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

দীপ্তি বলিল—"আজ আপনার বান্ধবীর কাছে যে বশুতা চান, হয়ত গুহে আপনার স্ত্রীর নিকট ততোধিক দাস্ত চান—"

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল—"দাস্ত পরিগ্রহণের স্থযোগ আজও হয়নি—"

"যাক, তবু যদি আমি আপনার দৃষ্টিকে সরল ও সহজ করতে পারি, তাহলে আমার ভাবী বান্ধবীর কিছু উপকার হ'তে পারে— যদিও সে ভরসা করা একান্ত মুস্কিল—"

অপূর্বব উষ্ণ হইয়া উঠিল, বলিল—"আপনি কি আমাকে বর্ববর মনে করেন—"

"এই দেখুন ফলেন পরিচীয়তে—আপনি বান্ধবীর তর্কে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। পত্নীর মত-বিরোধ কি আপনি সইতে পারবেন ?"

অপূর্বব নিরুত্তর হইয়া রহিল।

मीखि विनारिक नाशिन—"পারবেন না, অথচ আপনি শিক্ষিত,

আপনি বিলাত কেরত—আপনি পাশ্চাত্য জীবনের আদর্শ দেখবার স্থাবাগ ও অবসর পেয়েছেন"—

"আপনার কথা স্থতীক্ষ—সে মর্ম্মে বেঁখে, আমি এমন ভাবে কথনও ব্যাপারটাকে দেখিনি—"

"দেখেন নি তা জানি, অথচ আপনি বার্নার্ড শ, রাসেল এঁদের লেখা পড়েছেন—অথচ—"

"কিন্তু আপনি যাই বলুন, ওঁদের মতবাদ আমাদের দেশে চলবে না—আমাদের আদর্শ খনা, গার্গী, লীলাবতী, মৈত্রেয়ী—"

"কতকগুলি নাম মুখস্থ করলেই কি শ্রন্ধা হয়—অতীত নারীদের জীবন সম্বন্ধে আপনার ধারণা বোধ হয় খুব স্মুস্পান্ট নয়।"

অপূর্বব মুন্দিলে পড়িল। জার্মানীর মুনসেনে সে যখন পড়িত, তখন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা দিয়াছে, ম্যাকস্মূলার, রিজ ডেভিডস, উডরফ প্রভৃতির কতকগুলি বই তার পড়া ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প সম্বন্ধে তার ভাসা ভাসা জ্ঞান ছিল, গীতার শ্লোকও সে কতকগুলি পড়িয়াছিল, কিন্তু বুঝিল দীপ্তির পড়াশোনা বেশী—তাহার সঙ্গে তর্কে আঁটিয়া উঠিতে ফাঁকা আওয়াজে চলিবে না। তাই সে বলিল—"আমি বৈজ্ঞানিক, বেশী পড়িনি—তব্ও ভারতীয় আদর্শকে আমি মনে মনে পূজা করি—"

"যেমন রামচন্দ্র করতেন ?"

"তার মানে, আপনি বলতে চান বিশ্বসাহিত্যে রামায়ণের মত অপূর্বব কাব্য আর আছে? সীতার মত সতী চরিত্র পৃথিবীর আর কোনও জাত কোন দিন কল্পনা করতে পারেনি—"

"কিন্তু সেটা অবান্তর তর্ক, আমি বলতে চাইছি, রামচক্র প্রজানুরঞ্জনের জন্ম সীতাকে যে বনবাস দিয়েছিলেন—সেই স্থগভীর অপরাধ কিছুতেই ক্ষমার্হ নয়—"

<sup>&</sup>quot;অপরাধ ?"

"অপরাধ নয়ত কি ? সীতাকে তিনি মনে করেছিলেন, আপনার গ্লাণ্ড দ্রব্যের মত, তা না হলে বনে পাঠাবার আগে সীতার মতামত তিনি নিতেন—বনবাস দেওয়া কি এত সহজ জিনিষ, রাম ভেবেছিলেন সীতাকে নিয়ে তিনি যা থুসি করতে পারেন, এই মনোভাবই তাঁকে প্রবৃত্ত করেছিল—"

"একথা এমন ভাবে কোনও দিন ভাবিনি—"

"ভাবেন নি, তার কারণ, মনে প্রাণে সমস্ত পুরুষই চায় স্ত্রীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে—অথচ চায় স্ত্রী হবে মনোরক্যামুসারিণী—"

"আজকের দিনে এই দাস্ত সম্ভব নয়, শিক্ষিতা বৃদ্ধির্ত্তিসম্পন্ধা নারী আত্মবিলোপ করতে পারে না। কাজেই উঠবে নানা সংঘর্ষ— নানা বিপ্লব—"

অপূর্বন বলিল—"আপনার চিন্তাধারায় নৃতনত্ব আছে—"

"কিন্তু এ চিন্তা আসলে তর্কমোহ—আমাদের বিয়ে ত চুক্তি নয়— এ যে জন্মজন্মান্তরের বন্ধন, এ যে আমাদের সংস্কার—"

"বড় বড় কথা শ্রুতিস্থকর, কিন্তু যা শ্রুতি-মধুর তাই যুক্তি-মধুর নয়—"

"वर्शि ?"

"পুরুষ যেখানে ব্যভিচারী, লম্পট, সেখানে পত্নীকে চিরজীবন মিথ্যার দাসত্ব করতে দেওয়া কি আপনি ধর্ম-সঙ্গত মনে করতে পারেন ? লক্ষ্মীরার গল্প আমাদের দেশে বক্ধার্শ্মিকদের চোখে জলধারা বহার, কিন্তু সে গল্প শুনলে কি আপনার শুকার আসে না ?"

"আপনার তর্ক মিট নয়, কিন্তু সে কৌতৃহল জাগায়—"

দীপ্তি বিরক্ত হইয়া বলিল—"শুধু কোতৃহল—কারণ ঢিল যে ছোঁড়ে, আর ঢিল যে থায়, তুজনের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ—"

অপূর্ব ত্রস্ত হইয়া বলিল—"আপনাকে ব্যথা দেওয়ার ছুরভিসন্ধি আমার নেই—"

দীপ্তি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"কিন্তু এ শুধু আপনার আমার তর্ক নয়, আমি তর্ক করছি—সমগ্র নারীজাতির জগ্য—লাঞ্চিত, পদদলিত, অপমানিত নারীর মুখপাত্রী হয়ে—"

অপূর্ব্ব শান্তকণ্ঠে বলিল—"কিন্তু আপনি থুব উত্তেজিত হয়েছেন, —অহ্য যাত্রীর আশ্রমপীড়া হতে পারে,—"

দীপ্তি থামিয়া বলিল—"আমায় ক্ষমা করুন—আমি দেশ কাল পাত্র ভুলে ডিবেটিং ক্লাবের মত বকুতা জুড়ে দিয়েছিলাম—"

সেকেণ্ড ক্লাসের সেই যৌবনবৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিলেন, বলিলেন—
"নিজের পরিচয় নিজেই দিতে হ'বে—আমার নাম বংশলোচন সরকার
—আমি সাবজজ—তোমার তর্ক খানিকটা কানে গেল মা—কিন্তু
তুমি যে মা কেবল পুরুষের অত্যাচারের বর্ণনা দিলে—নারীর
অত্যাচারের কথা কি কখনও ভেবেছ ?"

এই বলিয়া গলা-আঁটা কালো কোট পরা দাড়ি-গোঁফ ভরা বংশলোচনবারু ধপাস করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

অপূর্ব্য হাসিতে হাসিতে বলিল—"এইবার কেমন জব্দ—"
দীপ্তি নম্রকণ্ঠে বলিল—"আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না—"
"বুঝবে মা বুঝবে, স্বামী বেচারীকে যেমন করে দাপট করছিলে—
তা ত কাণে গেল—"

"আপনি ভুল করছেন, উনি আমার স্বামী ন'ন, বন্ধু।"

"বল কি মা, বুড়োকে তাক লাগিয়ে দিলে যে, বন্ধুর সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ আলাপ সম্ভব নয় ভেবে ভুলই করেছি—যাক্, একি মা ইলোপমেন্ট না কোর্টশিপ ?"

"কোনটাই নয়, ওর সঙ্গে আমার গাড়ীতেই আলাপ—"

"তা বেশ মা, তা বেশ, তোমরা আজকাল ভয়হীন হচ্ছ, এ ভাল মা, কিন্তু যখন ওকে বিয়ে করবে, তথন শাসনের মাত্রা একটু শিথিল করবে—"

## সহধাত্রিণী

"কিন্তু আমি বিয়ে করব না—"

"ও কথা ঠিক নয়, তোমরা কেতাব যতই পড়, বাছন তোমাদের একটি চাই, তা না হলে স্থুখ কোখায়, স্কুলের মাফারী করে কিংবা টাইপিফ হ'য়ে—শুষ্ক হয়ে কোনই লাভ নেই—"

"কিন্তু জীবনে আরও অনেক পথ আছে—"

"আছে বটে মা, কিন্তু ছেলেরাই আজ বেকার, মেয়েরা যদি তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করে—তাতে হবে চুর্ঘট সমস্থা—তার চেয়ে থাকবে বসে মা ইজিচেয়ারে—চাইবে কঠোর কঠিন হাস্থে—আর একজন দেবে বিনতি, দেবে শ্রহ্ধার অর্য্য—সেই কি স্থখের হবে মা—"

অপূৰ্ব্ব বলিল—"যতই গলাবাজি হোক—ঐটাই বোধ হয় আসল তম্ব—"

"তা যা বলেছেন, ওঃ কাল রাত্রেই আপনি তার পরীক্ষা দেখেছেন, আমি আছি চোর হয়ে মিসেস সরকারের ভয়ে—সকাল-সন্ধ্যা রায় লিখি, তুপুর কাটাই আফিসে—আর সব সময় থাকি সন্ত্রস্ত হয়ে, সারা জীবনের ত্রস্ত বিনতির ফলেও পাই মিষ্ট বকুনি—"

দীপ্তি বলিল—"কিন্তু আমি ব্যক্তিগত কথা বলছি না—সমষ্টি নিয়েই সাধারণ সত্য প্রতিপাদন করছিলাম—"

"কিন্তু মা, সমষ্টি ত ফাঁকা জিনিষ নয়, ওটা ব্যক্তি নিয়েই গড়া—
তুমি যদি অভয় দাও ত মা, বলি। মিদেস সরকারের ক্রকুটির ভয়ে
আমার জীবন চির-অতৃপ্ত—আমি কিনি গাড়ী, তিনি চড়েন, আমি
করি আয় শরীর জল করে, তিনি নফ করেন গহনার দোকানে, আর
আমার পদ-মর্যাদার জমক দিয়ে তিনি লোককে করেন অপমান,
চাকরদের প্রতি করেন অত্যাচার—পড়শীদের সঙ্গে করেন
কোলাহল—"

অপূর্বব বলিল—"আপনার ব্যক্তিগত ইতিহাসের কথা বলা হয়ত—"

"অন্তায় তা জানি, আশা করি, তোমরা এটুকু স্বীকার করবে যে গাধার চাকুরি করে একদম গাধা বনে যাইনি, কিন্তু ব্যথা প্রকাশ পেলেই তার লাঘব হয়; তুমি যে কথা বলছিলে মা, সেকথা একদেশদর্শী,—পুরুষ অত্যাচার করেছে নারীর উপর এও যেমন সত্য, লক্ষ লক্ষ গৃহে নারীও তেমনই পুরুষকে নির্যাতিত করে রেখেছে—"

অপূর্বব বলিল—"আপনি মুখের মত জবাবই দিয়েছেন—"

"পরাভূত করবার হুরাশা আমার নয়, আমি বলছি মা, যে সত্যের পথ সর্ববকোণিক—এককোণিক দৃষ্টিতে সত্যের দেখা মেলে না—কিন্তু এইবার মৌনত্রত অবলম্বন করব—এইবার শাসয়িত্রী আসছেন।"

অপূর্বব উঠিয়া শাঁড়াইল। নিসেস সরকার আসিলেন—বিগত-যৌবনা অথচ প্রসাধনে ও বেশে তাঁহাকে তরুণীর মত স্থন্দরী দেখায়— পায়ে স্থাণ্ডাল, হাতে লিকলিকে সোনার চুড়ী—পরণে জর্জ্জেট। দৃপ্তা সিংহিনীর মত আত্মবিজয়ী ভাব। অপূর্বব হাত যোড় করিয়া বলিল —"নমস্বার—"

## ॥ ठांत्र ॥

মিসেস সরকার আসন গ্রহণ করিয়া একবার অপূর্বের দিকে চাহিলেন, আবার দীপ্তির দিকে চাহিলেন। তারপর তাচ্ছিল্য সহকারে বলিলেন—"এদের সঙ্গে আলাপ করছিলে বুঝি।"

বংশলোচনের কথার বাষ্পা এবার থামিল। তিনি বলিলেন
—"হাঁ।"

সংক্ষিপ্ত সূত্র। বুঝাইল বংশলোচন গভীর বিষয় চিন্তা করিতেছেন—।

"আপনারা কলকেতা থেকে আসছেন বুঝি—তা আপনাদের তুটিতে মানিয়েছে বেশ—ঐ যে বলে মাণিক-জোড়।"

বংশলোচন লজ্জায় ও ক্ষোভে বিচলিত হইলেন। কিন্তু স্তব্ধতায় মন্ত্ৰজপই শ্ৰেয় মনে করিলেন।

অপূর্ব্ব সসম্ভ্রম উত্তর দিল—"ওঁর সঙ্গে আমার পথেই আলাপ—" "তাতে তুঃখ কি, আজকাল আলাপই মিলনের মূল—"

অপূর্ব হাসিতে হাসিতে বলিল—"কিন্তু উনি মোটেই মিলন ব্যাকুলা নন, তাছাড়া, যাদের মিলন হয়েছে—তাদের মিলন ভাঙ্গবার জন্মই উনি লড়ছেন—"

"ওঃ, আপনি বুঝি মিশনারি—"

দীপ্তি বলিল—"না, এবার এম-এ পাশ করেছি—বাড়ী চলেছি—"
মিসেস সরকারের বিস্মন্ন লাগিল—তিনি মাত্র তু-একখানি
ইংরাজি বই পড়িয়াছেন—তাহারই দাপটে তিনি society lady
বলিয়া সম্মান আদান্ন করিতে ব্যস্ত।

"কিসে পাশ করলেন ? আমার বোনঝি সংস্কৃতে প্রথম হয়েছে —তার নাম জ্যোৎস্না—তার সঙ্গে আলাপ আছে কি ?"

দীপ্তি উত্তর দিল—"না, আমি ইকনমিকস পড়েছি—" "তা বেশ, কিন্তু আপনার খুটানি মত কেন ?"

"এটা খৃষ্টানি মত নয়, এটা আধুনিক মতবাদ, বিয়ের উদ্দেশ্য যে পরিপূর্ণ জীবন, সে জীবনে দাসত্ব বাঞ্ছনীয় নয়, পুরুষও যেমন স্বাধীন হবে—ত্রজনের থাকবে স্বতন্ত্র ধন, যাতে উভয়েই আত্মপূর্ত্তির জন্ম পাবে অবাধ স্থ্যোগ—থাকবে বিবাহ-বিচেছদের অবাধ স্থযোগ।"

্ৰিবাহ-বিচ্ছেদ! বল কি, তোমার মাথা কি খারাপ হয়েছে—"

দীপ্তি হাসিয়া বলিল—"ডাক্তারেরা এখনও এমন কথা বলেন নি,
—কিন্তু এতে ভয়ের কি কারণ আছে ? স্বামী ও স্ত্রী যেখানে পরস্পর প্রীতির আশ্রয় না হয়ে পরস্পরের হুঃখের কারণ হবে, সেখানে বিচ্ছেদই সর্বোত্তম পন্থা—"

অপূর্বর হাসিতে হাসিতে বলিল—"কি বলেন মিঃ সরকার, আপনি ত বিচারক! আমার মনে হয়, বোধ হয় ডির্ভোস প্রথা মন্দ নয়—"

মিসেস সরকার স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তোমার ব্লাডপ্রেসার খুব বেড়েছে—যাও তুমি ঘুমোও গে—"

বংশলোচনবাবু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—"বল ত মা, সকালবেলায় কি কারও ঘুম পায় মা ?"

দীপ্তি এবার হাসিয়া বলিল—"আপনার বিবাহ-বিচ্ছেদের একান্ত প্রয়োজন—"

মিসেস সরকারের মুখ কালিময় হইরা গেল। তিনি আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন—"তুমি আমার মেয়ের বয়সী—কথাবার্তা একটু সংযত করতে শিখো—"

দীপ্তি ব্লিল—"কিন্তু এত আমি কৌতুক করছি—"

# **গহ্বাত্রি**ণী

মিসেস সরকার রাগিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আমরা কি তোমার কৌতকের পাত্রী ?"

"আপনি অপরাধ নিচ্ছেন—আমি ক্ষমা চাইছি—কিন্ত কথাটি উঠেছিল তর্কে—তাই—"

"হোক তর্ক, যারা পদস্থ তাদের সম্ভ্রম রেখে কথা বলতে শেখা চাই—স্কুল-কলেজে সহবৎ শেখায় না—তাইত তোমরা ফিরিঙ্গী হয়ে উঠছ গ"

এ কথার জবাব ছিল। মিসেস সরকারই বরং গৃহের আবহাওয়ায় বিলাতি সাহেবিয়ানা আমদানি করিয়া বিপর্যায় তুলিয়া ছিলেন, কিন্তু দীপ্তি তাঁহার চরিত্রের তুর্বলৈতা বুঝিয়া সেদিক দিয়া আঘাত করিতে লজ্জা বোধ করিল।

বংশলোচনবাবু ক্ষুক্ত হইয়া উঠিলেন—বলিলেন—"মা, আমায় ক্ষমা করো—বুড়ো বয়সে আর নূতন নিয়ে চলবে না—পুরাতনই আমার সম্বল, আমার সে আশ্রয় তোমার কামানের গোলায় উড়িয়ে দিও না—"

মিসেস এবার স্বামীর দিকে বক্র কটাক্ষ হানিয়া বলিলেন—"তুমি বসে রইলে যে, যাও স্থানাটোজেন খেয়ে শুয়ে পড়'—"

বংশলোচনবাবু নিরুপায় ছঃখে চলিয়া গেলেন।

মিসেস সরকার এইবার আসর জাঁকাইয়া লইলেন—তাঁহার নয়প্রায় বক্ষে পুস্থাহার ছলিতেছিল—তাহার মণি মরকতের ছ্যতি—
নয়ন ঝলসাইয়া দেয়। হাত দিয়া সেগুলি নাড়িতে নাড়িতে
ভর্ৎসনার স্থারে বলিলেন—"তোমার বয়স অল্প, ভেঁপোমি তোমার
মানায় না—"

অপূর্বব শক্ষিত হইয়া উঠিল। নীরবে থাকা ভাল, কিন্তু অন্তঃক্রোধ দমন করিতে না পারিয়া বলিল—"আলোচনা এইখানেই শেষ করা ভাল—"

"শেষ কেন, উনি অসুস্থ, তাই ওঁকে উঠিয়ে দিলাম, এখন বল' তোমাদের যত সব বেহায়া কথা—"

দীপ্তি নম্রভাবে জবাব দিল—"আপনি চটে গেছেন, এখন আপনাকে কিছুই বোঝানো চলবে না—"

"চলবে, থুব চলবে—"

দীপ্তি বলিল—"কিন্তু আমি ক্লান্ত হয়ে উঠেছি—আপনারা বস্থন —আমি কেবিনে চললাম—"

मीखि ठिनशा (गन।

সম্মুখে পদ্মার বিস্তৃত জলস্রোত বহিয়া চলে। ছ্ধারে সবুজ ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে নৌকা পাল উড়াইয়া চলে। অপূর্ব চোখ মেলিয়া নিসর্গের এই যাহু দেখিয়া লইল।

কিন্তু তাহার মনে হইল দীপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যেন পরিপূর্ণ স্থ্যমায় কোথায় যেন ফাঁক জাগিয়াছে।

চটুলতা দিয়া, তাহার বুদ্ধির ঔচ্ছল্যের মোহে, তাহাকে এতক্ষণ মাতাইয়া রাখিয়াছিল। এখন যেন বিগত-সৌরভ শৃশুতায় তাহার হৃদয় তাপিত হইল।

মিসেস সরকার হঠাৎ বলিলেন—"দেখুন, আপনি ছেলেমামুষ— এরা ডাকিনী মেয়ের জাত—এদের মায়ায় ভুলবেন না—"

অপূর্বব বলিল—"আপনি—"

"অপ্রিয় কথা বলছি—কিন্তু মেয়েদের চোখকে সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় না—তাছাড়া—"

"কি বলুন।"

"এই সব কলেজে-পড়া মেয়েদের স্বভাব-চরিত্র প্রায়ই ঠিক থাকে না—"

অপূর্ব এবার সত্যই রুফ হইল। বলিল—"আমায় ক্ষমা করুন—"

"ক্ষমা অক্ষমা কি, আপনি ফাঁদে পড়েছেন—উঠতে পারবেন ক্ষেভরসা করিনে—"

অপূর্ব্ব উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"আমার নমস্কার জানবেন— জগনাথগঞ্জ ঘাট ঐ এসে পডেছে—এখন উঠি—"

মিসেস সরকার উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রত্যুত্তর দিলেন—"ঔষধ তেতো কিন্তু সেটা খাওয়া দরকার—আপনার ব্যাধি লেগেছে—পতক্লের মত পুড়ে না মরে আপনাকে বাঁচান—"

অপূর্বর বলিল—"আমি ছেলেমানুষ নই, বিলেত ঘুরে এসেছি—"
মিসেস সরকার উল্লসিত হইয়া কহিলেন—"এতক্ষণ এ কথা
বলেন নি কেন প"

"এ কথা বলবার কি প্রয়োজন কিছু আছে ?"

"আছে বৈকি—আমার দাদার জামাই আছে—আমার বোনের দেওরপো বিলাতে আছে—বাগবাজারের বস্ত্-মল্লিকদের নাম শোনেন নি—সেথানেই আমার বাপের বাড়ী—চলুন না ময়মনসিংহে আমাদের বাসায় একদিন আতিথ্য স্বীকার করবেন—"

"আচ্ছা ভেবে দেখি—"

"ভেবে দেখবার কিছু নেই—একটানা এতদূর রাস্তা চলতে ভয়ঙ্কর কফ্ট হবে, নেমে চুটি ডালভাত খেয়ে নেবেন।"

অপূর্বব বলিল—"অসংখ্য খন্যবাদ, গাড়ীর ভিতর আপনাকে বলব'খন—"

"নেমেই বলবেন, তাহলে বাসায় তার করে দেব—যাওয়া মাত্র খাবার তৈরি থাকবে—"

বংশলোচনবাবু আসিলেন। মিসেস সরকারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"স্থানাটোজেন খেয়েছি—কিন্তু স্থাংশুবাবু বলেছিলেন যে মকরধ্বজ খেলে শরীরে বলাধান হবে—আমি বলি কি দেশী জিনিয—"

"য়ে জিনিষ বোঝ না, তা নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়া কেন ?

মকরধ্বজ খেয়ে কোনও লাভ নেই—ওসব কবরেজদের বুজরুকি—
ভানাটোজেনের জগৎ-জোড়া নাম—কি বলেন—ভাল কথা আপনার
নামটিও জিজ্ঞাসা করি নি—"

"অপূর্বব রায়—"

"আচ্ছা অপূর্ববাবু, আপনি ত বিলেত ঘুরেছেন—বলুন ত এমন ঔষধ কি আর আছে।"

"আমার মত নাই বা শুনলেন—"

"কারণ---?"

"আমার আবার স্বাদেশিকতার ছিট আছে।"

"ষা বলেছেন ওটা ছিট, দেশী জিনিষ কেনা মানে জোচ্চোরদের জুয়াচুরির প্রশ্রয় দেওয়া।"

অপূর্বব হঃখিত হইয়া বলিল—"আমাদের জাতির হীনতা আমি জানি, কিন্তু তবু তাদের ত্যাগ করে চলা ঠিক নয় মনে করি।"

পরে সামীর দিকে ফিরিয়া হাস্থতরল কণ্ঠে মিসেস সরকার বলিলেন—"অপূর্ববাবু আমাদের আতিথ্য নেবেন—তার যত্ন ও অভ্যর্থনার করার ব্যবস্থা করতে হ'বে—"

বংশলোচনবাবু বললেন—"তাহলে আমার মাকেও বলতে হয়, বলতে না বলতে মা এসে পড়েছেন—তুমি মা দীর্ঘজীবী হবে— মা আমার বাসায় নেমে ছটি ডালভাত খেয়ে একদিন জিরিয়ে নেবে কি বল ?"

দীপ্তি অবাক বিশ্বরে সকলের মুখের দিকে চাহিল। মিসেস সরকার দায়ে পড়িয়া বলিলেন—"চলুন আমাদের গরীব ঘরে পায়ের ধূলো দেবেন।"

"আমায় যেমন তুমি বলেছেন—তেমনই তুমিই বলবেন—আমি ত মেয়ের বয়সী—"

"তাই বলব—তুমি মা জাত-কেউটে—আমাদের মানিয়ে নিয়ে চলো—।"

দীপ্তি উত্তর দিল না। কেবল হাসিয়া সম্মতি জানাইল। অপূর্ব্ব বলিল—"তাহলে ময়মনসিংহে নামবেন ?"

দীপ্তি বলিল—"আপনি নামবেন বলেই ত নামতে হ'ল।"

দীপ্তি বেয়াল করিল না, তাহার কণ্ঠ অন্তরঙ্গতা সূচনা করিয়া দিল। অপূর্বব বলিল—"আমি ত এখনও কথা দেইনি—গাড়ীতে বলব—"

দীপ্তি মধুরতর কঠে উত্তর দিল—"কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, আপনার মত হয়েছে—"

বংশলোচনবাবু উচ্ছুসিত হইয়া বলিলেন—"এই ত ঠিক পথ মা— স্বামীর মনের ছন্দে ছন্দে চলাই সতী নারীর কর্ত্তব্য—"

মিসেস সরকারের কাংশুকণ্ঠ বাজিয়া উঠিল—"যাও আর বক্তৃতা করতে হবে না—না ঘুমালে মেজাজ আবার তিরিক্ষে হবে—তখন সামলাবে কে ?"

দীপ্তি ও অপূর্ব্ব চোথে চোখে চাহিয়া মন ভরিয়া খানিক লঘুহাসি হাসিয়া লইল।

# ॥ श्रीड ॥

সিরাজগঞ্জ হইতে ময়মনসিংহ ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা। আবার হুজন হুপাশের বার্থে।

অপূর্ব্ব বলিল—"মজাটা দেখেছেন—সবাই ভুল করছে—"

"করুক, কিন্তু সেটা ভুল, একথা আপনি না ভুললেই হ'ল—কারণ পুরুষেরা এ বিষয়ে চিরকাল লোভী—"

"আপনি দেখছি পুরুষের জাত-বৈরী—"

"কথাটি একটু কঠিন, আমি বিশ্লেষণ করি—"

"পুরুষের মধ্যে বংশলোচনবাবুও আছেন, একথা ভুলবেন না—"

"

তু চারিটা ব্যতিরেক সত্যের অপ্রতিষ্ঠা করে না—জাতের
ইতিহাস পড়ুন—কি শিক্ষা পাবেন, পুরুষ চেয়েছে ভূমি বিজিগীযু

হয়ে, চেয়েছে নারী ভোগার্থী হয়ে—উভয়ই তার শক্তির ঔদ্ধত্য—"

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল—"আপনার কথা শোনায় আমার উপকার হবে—কারণ আমি চলেছি কনে দেখতে—মায়ের পীড়াপীড়িতে বিয়ে করতেই হবে—"

"কিন্তু বিয়ে আপনার প্রয়োজন, তার ভিতর মাকে টানছেন কেন ?"

"কারণ মা টানছেন বলে। কনে শুনেছি বেশ লেখাপড়া জানে, —চাটগাঁয়ের মেয়ে—বাপ কি করেন, শুনেছিলাম ভুলেছি—"

"এটা শুভ লক্ষণ নয়।"

"নয়, তার কারণ এ বিয়ে আমি করব না, মার মনস্তুষ্ঠির জন্মই নেয়ে দেখতে যাচ্ছি—"

"বিবেচনা করুন আপনি কি অস্তায় করতে চলেছেন ?" "অস্তায়! কনে দেখা দেশরীতি—"

# **সহযাতি**ণী

"দেশরীতি, কিন্তু ভাবুন কি অবিচার, একজন কিশোরীর হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে কি আপনার বিবেকে বাধবে না—!"

"তা ঠিক, মেডালের অপর দিকটা আমি ভাবিনি—"

দীপ্তি"এবার খিলখিল করিয়া হাসিল, বলিল—"আমি বারংবার এই কথাটিই কেবল বুঝাতে চেয়েছি—মেয়েদের মামুষ হিসাবে আপনারা দেখেন না—দেখেন তাদের ক্রীডনক হিসাবে—"

"তাহলে এখান থেকে একটা টেলিকোন করে দিয়ে ফিরে বাই, কি বলুন—"

দীপ্তি বলিল—"ওরে বাবা, আমারও চাঁটগায়ে বাড়ী—কথাটি জানাজানি হোক—আর সবাই আমায় শাপান্ত করুক—"

অপূর্বব বলিল—"আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব মেয়ে দেখতে
—আপনি তাকে আমার চরিত্রের সব চুর্ববলতা বলতে পারবেন—
তাহলে সে আমায় বিয়ে করবে না, আমিও নিশ্চিম্ভ হয়ে
ফিরব—"

"ফিরবেন কেন ? আপনার ত বিয়ে করতে আপত্তি নেই—ঁ"

"তা নেই, তবে আমার মনের একটি কল্পনা আছে—মর্ত্যের মানবী সে কল্পনার পাশে নাগাল পাবে না, তাই—"

"কি করতে চান ? চির-কুমার থাকতে ?

"না, না, তবে চেনাশোনায় যদি কাউকে মনে ধরে, তখন—"

"অর্থাৎ কোর্টশিপ করে পাত্রী নির্ববাচন করবেন—"

"অনেকটা তাই—"

"বংশলোচনবাবুর অনুমান তা হলে খাটছে দেখছি, কিন্তু দোহাই আমাকে নায়িকা করে বসবেন না—"

"কিন্তু প্রেম ত স্বেচ্ছার্থীন নয়, সে আসে অলক্ষিতে বহ্যার মতন, —সে যথন আসবে, আসবে অকস্মাৎ বিহ্যাদগতিতে—আসবে—কিন্তু আপনি যে কাব্য অপছন্দ করেন—"

"তা করি—কিন্তু কল্পনার নায়িকার কথা জানবার কৌতূহন হয়—অবশ্য আপনি যদি একে অসৌজন্ম মনে না করেন—!"

"না, তা করব না।"

"তবে বলুন, কারণ এবিষয়ে মান্যুষের রয়েছে চিরন্তন কৌতূহল— তাই আছে বলেই অপাঠ্য কুপাঠ্য নভেল বাজারে বিকায়—"

অপূর্ব্ব হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমারটিও হবে অপাঠ্য—" "তা হোক, শুনে না হয় পস্তাবো—"

"কিন্ধ শোনা কি আপনার পক্ষে ভাল হবে—"

"কেন নয় ?"

"কারণ আমার আদর্শ যদি কোথাও আপনাতে প্রতিফলিত হুয়, আপনি ভাববেন চাটকারিতা—"

"সে ভয় নেই, আপনার মত আমিও চলেছি রূপ ও গুণের পরীক্ষা দিতে—"

"তার মানে"

"আগ্নীয়েরা ধরেছেন—বিয়ে করতে—তাঁরা জুটিয়েছেন একজন বিলাত-ফেরত—"

অপূর্ব বলিল—"যাক তাহলে দেখছি—আমরা তুজনে loveproof হয়ে দাঁড়িয়েছি—অতএব নিশ্চিন্ত আলোচনায় বাধা নেই—"

"তাহলে বলুন—আপনার মানসীর কথা—"

"আমার মধ্যে বলেছি ত ঘুমন্ত কবি রয়েছেন—তাই আমি যা চাই তার অর্দ্ধেক মানবী আর অর্দ্ধেক কল্পনা—"

দীপ্তি হাসিয়া উত্তর দিল—"তা হোক আজ যা কল্পনা, কাল তা সত্য—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই প্রবচনের সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছে—"

অপূর্বব বলিল—"আমাদের দেশের বিয়ে প্রেমহীন পরিচয়ছীন

#### ৰহবাতিণী

—আত্মীয় স্বজন হজনকৈ জুড়ে দেন সহজ মিলনে—ভাবেন শারীরধর্ম ছজনের চিত্তে গড়বে প্রেমের স্বর্গলোক—, কিন্তু তা ঘটে না।"

"আমাদের দেশের দম্পতিরা কি অফুখী—"

"স্থ্য আর অস্থা relative—একটি অপরের অপেক্ষা করে— আবার উভয়ে দেশ, কাল ও পাত্রের সঙ্গতির উপর প্রতিষ্ঠিত— আমাদের দেশে দেখি যে স্বস্তির আরাম নেই। অল্লায়তনের তক্সাতুরতা—সেটা প্রেম নয়—"

"তাই আপনি প্রেমহীন বিয়ে করবেন না—"

"না, আমি করব কোনও কিশোরীর চিত্ত-জয়—"

"যে কিশোরী হবে চম্পকবর্ণা—যার কুন্তলদলে খেলবে ফণীর ফণা—যার চোখে জ্লবে বিদ্যুৎ-জ্বালা, যার মুখে ফুটবে পেলব লাবণ্য,—যার দর্শন হবে শুচি, মধুর হবে যার রুচি, যার কথা হবে অমৃত-মাধা—কি বলেন ?"

"আপনি কাব্য করতে পারেন দেখছি—না স্থলরীর জন্ম আমি লালায়িত নই"—

"আমি চাই যে হবে না আশ্রিতা লতা, যে হবে মুক্ত স্বয়ংসিদ্ধ, যে জীবনের পথে গড়বে না বাধা—চলবে সাথে সাথে—হবে ভাবের সঙ্গিনী, কল্পনার রঙ্গিনী, যে ব্যথার দিনে হবে সত্যকার আশ্রয়, ভার হয়ে দেবে না পীড়া—এমনই একজন আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধালু কুমারীকে আমি করব বরণ—"

দীপ্তি বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। শ্যামা বাংলার
শস্তশ্যামল ভূমি দিগন্তের বনস্পতি রেখায় বিলীন হইয়া যায়। দূরে
দূরে কৃষকের ছায়া-ঘেরা কুটীর—কোথাও কৃষকবধ্ নীলাম্বরী শাড়ী
পরিয়া গৃহকর্ম করিতেছে—কোথাও পথিক পথ চলিতে চলিতে
থামিয়া চলন্ত যাত্রীদের দেখিয়া লইতেছে। তৃপ্তিতে তাহার বক্ষ
ভরিয়া উঠিতেছিল—।

অপূর্কের কথার খুসি হইয়া বলিল—"আমি দেখছি আপনি আমার মতবাদ গ্রহণ করে ফেলেছেন—অতএব ভয় হচ্ছে হয়ত এটা আপনার সাময়িক অমুভূতি—"

অপূর্বব রাগিল। তাহার পৌরুষ বেদনা পাইল—সে দীপ্তির কথায় প্রভাবিত হইয়াছে, একথা স্বীকার করিতেও তাহার অন্তরে বাধে। সে বলিল—"না, আপনাতে আর আমাতে আসমান জমীন তকাৎ—আপনি চান যথেচ্ছবিহার—সংযমহীন স্বেচ্ছারুত সংসর্গ—আমার আদর্শ তা নয়—আমি চাই—আর মনে করি, বিবাহ ফাঁকি নয়, চুক্তি নয়—এটা পবিত্র দৈব বন্ধন—সীতা যেমন সতী ছিলেন কায়মনোবাক্যে—রামচন্দ্রের প্রীতি ছিল তেমনই একনিষ্ঠ—বিবাহ এমনই একটি আদর্শের অমুস্তি—"

"Mixed metaphor বলে আলঙ্কারিকেরা অলঙ্কারের পরিচয় দিয়েছেন—সেটা যেমন জট-পাকানো ঘোঁট-মগুল, এও তেমনই ভাবে জট-পাকানো—ব্যাপারটি পূর্বতন সংস্কার মুক্ত হয়ে অনুসন্ধিংহুর চোখে দেখতে শিখুন—তাহলে বুঝবেন আপনার থিওরি ঠিক নয়—"

অপূর্বর থ হইয়া দীপ্তির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আমি আপনার কথা কিছুই বুঝলাম না—"

"বুঝবেন না, কারণ আপনার মনটা ঘোলাটে রয়েছে—"

"তাহলে বুঝিয়ে বলুন—"

দীপ্তি হাসিল—"না, আপনি আমায় উপহাস করবেন না—আমি আপনাকে বোঝাব, এ ধৃষ্টতা আমার নেই—আপনি পণ্ডিত—"

অপূর্বব বলিল—"সর্ববিভা বিশারদ বলে আমার আদে অহঙ্কার নেই—আন্তন আপনার তর্ক শুনি—"

দীপ্তি বলিয়া চলিল—"যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম—এই শ্লোকের বড়াই অনেক দেখি—একজন লেখিকা বিলাতি প্লটে এই মন্ত্র

## **শহ্**ষাত্রিণী

যোগ করে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন—কিন্তু আসলে এটা একটি বৃহৎ ফাঁকি—"

"ফাঁকি !"

"ফাঁকি নয় ত কি, সাধারণ সংসারের ছবি দেখুন—স্ত্রী থাকেন পাক-শালে—থাকেন আঁতুড় ঘরে—থাকেন শয্যায়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোথাও কি রয়েছে আত্মার যোগসূত্র, কোথাও কি রয়েছে মননের সহযোগিতা—কোথাও কি রয়েছে বুদ্ধির সহজ যোগ—স্বামী প্রভু স্বরাট, স্ত্রী দাসী ভোগদায়িনী—"

"আপনার কশাঘাত তীব্ৰ—"

"তীত্র হোক, সে সত্য, আপনার প্রিয় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতাই কি বলে না আত্মাই বড়, আত্মার প্রীত্যথি ই সমস্ত চেফী—সে আত্মা পুরুষের যেমন, স্ত্রীরও তেমনই, কিন্তু গোঁড়া খুফীন পলের মতন আপনারাও মনে করেন স্ত্রীর আত্মা নেই—"

"আপনার 'প্রোপাগ্যাগুা' না হয় বুঝলান, কিন্তু সে কথা ত হচ্ছিল না—আমি বলছিলাম, বিবাহ হবে—একনিষ্ঠ প্রেমের মিলন—সারা জীবনের অচ্ছেত্ত সম্পর্ক—আর যদি জন্মান্তর থাকে তবে তা জন্মকে ছাড়িয়েও রবে মধুতর স্মৃতি হয়ে—কালিদাস যাকে বলেন জন্মান্তরীণ সৌহাত্ত—"

দীপ্তি বলিল—"আপনার সহিত তর্ক হুরূহ—"

"কেন ?"

"কারণ আপনি তর্ক করেন না, ভাবের জাল বোনেন—"

"বেশ তাহলে নিশ্চুপ হয়ে আপনার বাণীই শুনি—"

দীপ্তি বলিয়া চলিল—"বিবাহ যদি আত্মবান্ পুরুষ ও আত্মবতী নারীর সম্পর্ক—সে সম্পর্ক হবে জীবন্ত—তা বাড়তে পারে, ছিঁড়তে পারে, মরতে পারে—তাকে নিশ্চলতার হর্ভেত হুর্গে সমাধি দিলে আরাম হতে পারে, কিন্তু তার বৃদ্ধি ও অভ্যুদয়ের পথ একদম বন্ধ হবে।"

#### সহযাত্ৰিণী

"তাহলে আপনি চান Free divorce ?"

"চাই, কিন্তু চাইলেই যে তা ঘটবে তা নয়, অনেক আইন মানুষের বিধিশান্তে আছে, যার কখনও প্রয়োগ হয় না—এটাও বহুক্ষেত্রে তাই হবে—কিন্তু যেখানে বিরোধ হবে—যেখানে অবনিবনা হবে— সেখানে মুহূর্ত্তেই যেন বাঁধন খন্সে বিনা বিধায়, বিনা প্রশ্লে—"

<sup>#</sup>তাতে কি অবাধ ব্যভিচারের প্রশ্রায় দেওয়া হবে না—"

"না, সংসারে যত গোপন পাপ আছে, তার চেয়ে ভীষণতা নেই খোলা পাপে—মান্ত্যের যৌন জীবনের খোলা ইতিহাস আজকাল লেখা হয়েছে—তা পড়লে জানা যাবে—মানুষ যতই গণ্ডী আঁকুক—তার মাঝে মানুষ পথ পেয়েছে অবৈধ মিলনের; মানুষ যদি মুক্তি পায়, তাহলে পাপ বৃদ্ধি হবে এ ভয় আমার নেই।"

"আপনার কথা এদেশে চলবে না। ওদেশের বইতে যে সব উন্তট প্রলাপ পড়েন, সেগুলি ওদের সমাজেও চলিত নয়—"

"চলাটা কালসাপেক্ষ, রামমোহনের যুগে স্ত্রী স্বাধীনতা ছিল একান্ত তুর্ঘট কল্পনা, আজ সেটা বাস্তব—"

"কিন্তু এত শুধু বাইরের পরিবর্ত্তন নয়, এ একেবারে আদর্শের পরিবর্ত্তন, একেবারে ইডিওলজির নৃতনত্ব—"

"তা হোক, যা খাঁটি, তার টিকে থাকবার স্থযোগ স্থলভ, বিয়ে ত যাত্ব নয়; সে তুজন বিভিন্নক্ষেত্রে লালিত ব্যক্তির সম্বন্ধ, যদি বিরূপ হয়ে ওঠে, তবে তৎক্ষণাৎ সেটা ভেঙ্গে ফেলতে হবে—জন্মান্তরের সম্বন্ধ কি পত্নীর একাধিকার না স্বামীরও? স্বামী যখন চার পাঁচটি বিয়ে করেন, যখন অবৈধ মিলনে মজেন, তখন চির-জীবনের সম্পর্ক থাকে কোধায়? আপনার ধর্মধ্বজ কুলীনেরা যখন বহু বিবাহ করতেন, তখন এই সাধু মতবাদ কোথায় ছিল? আপনি নৃতন কালের মানুষ, পুরাতনকে পুরাতন বলে শ্রন্ধা করবেন—আর এগিয়ে চলবেন—এক চিলে এ তুই পাখী মরবে না—"

"তবে"

"আমি সমস্তা পূরণ করছি না, জীবনের সমস্তা পূর্ণ করে পুরস্কার লাভও সম্ভব নয়, কারণ ওটা জীবনের মতই বিরুদ্ধগুণসম্পন্ধ—ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে তার নৃতন রূপ, কালে কালে তার অপূর্ব্ব ভঙ্গী—অতএব সমস্তা সমাধানই কাম্য নয়—চাই পরিবর্ত্তন ইডিওলজির—চাই অ্যাটিচিউডের (Attitude) নৃতন দৃষ্টিকোণ।"

অপূর্বব বলিল—"কিন্তু এতে আসবে বিপ্লব—দেশে জাগবে অনাচার—"

"জাগুক, তাতে ক্ষতি নেই—জ্ঞানের পথ মুক্তির পথ—হোক সে কাঁটায় ভরা—"

সিংহজানি ফেশনে গাড়ী থামিল।

বংশলোচনবাবু আসিলেন, বলিলেন—"তাহলে নামছেন ত ?"

অপূর্ব্ব বলিল—"মিসেসকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবেন—কিন্তু আমার পক্ষে নামা ঠিক হবে না—"

বংশলোচনবাবু ভীত ও ত্রস্ত হইয়া বলিল—"না, না সে হয় না—" "হয়, কারণ আমি চলেছি মেয়ে দেখতে—"

বংশলোচনবাবু একবার অপূর্বের দিকে একবার দীপ্তির দিকে চাহিয়া লইলেন—বলিলেন—"কিন্তু আমি ভাবছি—আমার উপহাস কি ভুল হবে ?"

অপূর্ব্ব বলিল—"তার আর চারা নেই—কারণ উনিও চলেছেন পাত্র দেখতে—"

"পাত্র দেখতে বলা ভুল হবে—নিজেকে আলু কচুর মত দর-ক্যাক্ষি ক্রতে দিতে—"

"মা তোমার কথাগুলি আমার খুব ভাল লাগে—কিন্তু আমি ভাবছি তোমরা চলেছ নিক্ষলতার সন্ধানে—গরেই যে রত্ন রয়েছে তাকে মানাই ভাল।"

দীপ্তি হাসিল, বলিল—"আপনি স্নেহাতুর—তাই—" "যাক আর ত ঘণ্টা দেড়েকের পথ—আমি মিসেসকে বলে আসছি।"

বংশলোচনবাবু চলিয়া গেলেন।

দৈবাৎ এক একটি কথা জীবনে জাগে যাহা ভুলিবার নয়। খোপার মেয়ে বলিয়াছিল সাবানবিহীন ক্ষারের যুগে—"বাবা, দিন ত গেল, বাস্না পোড়ালি না ?" সে কথা লালাবাবুর কানে গেল নূতন মন্ত্র হইয়া নূতন সংবেদনায় জাগ্রত হইয়া। দীপ্তি অপূর্বের দিকে নভেলের নায়িকার প্রথম সংস্পর্শনে জাত প্রেমের সরস দৃষ্টি লইয়া অপূর্বেকে দেখিতে বসিল।

অপূর্বের যোবন-স্থঠাম দেহ—নূতন আনন্দের স্পর্শে নবীন মাধুর্য্যে ভরা। কোন এক বৈরাগী পাশের কামরায় গাহিতেছিল—

> মেরে তো পিরিধারী গোপাল—ছুসরা ন কোই। যাঁকো শির ময়ুর-মুকুট মেরো পতি সোই॥

স্থরণহরী ভাসিয়া আসিয়া দীপ্তির অন্তর আর্দ্র করিয়া তোলে।
দীপ্তি যেন আপনমনেই আত্মভোলা বিশ্বতিতে আহত্তি করে—"ময়্র
মুকুট—!"

অপূর্বব প্রশ্ন করে—"কি ?"

দীপ্তি লজ্জায় রক্তিম হইয়া বাহিরের দিকে চাহে, আর মুখে বলে—"কিছু না…"

অপূর্বের মনে জাগিল বৈষ্ণব-কবিতা—

তু'হক প্রেমরসে

ভাসল নিধুবন

উছলল প্রেমহিল্লোল।

সেই হিল্লোল কি সত্যই জাগিবে ?

কেবল নিরবধি কালই তাহা জানেন—কালই তাহা বলিতে পারেন।

## ॥ ছয় ॥

গাড়ী ছাড়িবার এক মিনিট পূর্বের বংশলোচনবাবু আসিলেন। গাড়ী চলিল।

কয়েক মিনিট সকলে হুধারের চলস্ত নিসর্গ দৃশ্য দেখিয়া লইলেন। তারপর বংশলোচনবাবু বলিলেন—"উনি অত্যন্ত ক্ষুক্ত হয়েছেন—কিন্তু আপনাদের বাধা দেবেন না, কারণ আপনারা চলেছেন যে কাজে তাতে বাধা দেওয়া ঠিক নয়—কিন্তু আমি ভাবছি, একটা Comedy of Errors অভিনয় করুন,—"

অপূর্ব্ব বলিল—"আপনি তাহলে শুধু রায় লেখেন না—"

বংশলোচনবাবু বলিলেন—"চিরকাল ত ভাই মেসিন ছিলাম না, একদিন রসও ছিল, স্ফূর্ত্তিও ছিল—আজ না হয় আড়ফ্ট হয়ে গেছি, দৈতশাসনের বিকট চাপে—একদিকে উপরওয়ালা—অন্য দিকে গৃহিণী—"

দীপ্তি বলিল—"কি কমেডি করতে বলেন—"

বংশলোচনবাবু বলিলেন—"সে মনদ হবে না মা—আমি বলছি আপনারা কনসপিরেসি করুন—"

অপূর্বব হাসিয়া বলিল—"একি কথা বলছেন মিঃ সরকার—আপনি সরকারের নিমক খান—"

"এ সে conspriacy নয়—ঐ যে বলে nothing is unfair in war and love—তাই বলছি—"

অপূর্বব বলিল—"কি বলুন ?"

বংশলোচনবারু বলিলেন—"আপনি যান মায়ের বর হয়ে, তাহলেই মুস্কিল আসান—"

"এটা আপনার কাজের বৃদ্ধি হল না—নাটকে নভেলে মানায়, কিন্তু জীবনে এই ফাঁকি চলে না—"

"মানে ?"

"হিন্দুর বিয়ে ত অত সহজ নয়, জাত, ধর্ম্ম, গোত্র, গোষ্ঠী আরও কত কি চাই—কাজেই এখানে নকল বর হলে গলাধাকার সম্ভাবনা—"

বংশলোচনবাবু বলিলেন—"আপনি বিলাত কেরত—আপনার যদি এইটুকু সাহস না থাকে, কার থাকবে বলুন ?"

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল—"কিন্তু সে সাহস ত হুঃসাহস—"

বংশলোচনবাবু উত্তেজিত হইয়া বক্তৃতা হুরু করিলেন—"তোমরা যদি ভয় পাবে, দেশ কাদের মুখের দিকে চাইবে? শতাব্দীর কুসংস্কার আমাদের পঙ্গু করেছে—আমাদের মধ্যে চাই অলঙ্য্যবীর্যা, যৌবন—যারা ভয় করে না—যারা জুজুর ভয়ে প্রতিহত নয়। ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূল কারণ তার জাতিভেদ।"

দীপ্তি প্রশ্ন করিল—"একথা কি আপনি সত্য মনে করেন ?"

"তা মনে করব না—কেন? সংহতি শ্রীরৃদ্ধির পথ, ভারতবর্ষ সংহতি পায় নি তার বর্ণভেদের কারণ, বর্ণভেদ আমাদের করেছে বিশুখল—আমাদের করেছে তুর্বল—"

"এইটাই ত তার সব নয়, বর্ণাশ্রম একটা 'একনমিক সলিউশান',
—একটি সামাজিক ব্যবস্থা—অর্থ নৈতিক সংস্থান—"

"অর্থ নৈতিক হলে হয়ত মন্দ ছিল না—কিন্তু সমস্ত অতীতের বিবাদ ও বিরোধ মিশে এমন তালগোল পাকিয়েছে, যে ব্যাপারটি হয়েছে কেবল ক্ষতি ও অ্যায়ের কারণ।"

দীপ্তি বলিল—"ঘূণা সংসারে মঙ্গলের হেতু নয়, একথা নিশ্চিত; কিন্তু এর অর্থ নৈতিক স্থব্যবন্থা সেকালের guild প্রথার মত—যদিও এর কিছু মূল্য ছিল সেকালের সমাজে, আজকাল এর প্রয়োজন আর নেই—"

বংশলোচনবাবু উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন—"আমি তাই বলি— তোমরা হুজনে যে জাতই হও না কেন, পরস্পারের হবে চিরকল্যাণক্তৎ —তোমাদের মিলন যে বিধান বাধা দেয়, সে বিধানই শিব ও স্থন্দরের ভোতক নয়.—"

দীপ্তি বলিল—"কিন্তু আপনার খুব ভুল হচ্ছে—আমরা হজনে এই গাড়ীতেই শুধু চিনেছি—আমরা না জানি পরস্পরের অতীত, না জানি পরস্পরের চরিত্রের ভাবাভিমুথিতা—আপনার রহস্থ অস্থানে প্রযুক্ত হচ্ছে—"

অপূর্ব্য কহিল—"কিন্তু আপনার রহস্তকে আমরা কোতুক বলেই গ্রহণ করতে পারছি—কারণ আমরা উভয়েই বর্ত্তমানের বুদ্ধিজীবী— বুদ্ধির খেলাকেই আমরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অমুভোগ করি—"

বংশলোচনবাবু বলিলেন—"এটা কেবল বুদ্ধির খেলা নয়—"

দীপ্তি বলিল—"আপনি শুধু বুদ্ধিজীবী নন—আপনার মধ্যে রয়েছে কবিত্ব, রয়েছে আধ্যাত্মিকতার রস—রয়েছে অতীন্দ্রিয়ের প্রতিষ্বাভাবিক আকর্ষণ—"

"এইটাই বড় স্থযোগ, বিপরীত সহজেই মেলে—তুমি মা তীক্ষধার বৃদ্ধি, অপূর্ববাবু ভাবোদেল আধুনিক—তোমাদের মিল অকাট্য—"

দীপ্তি বলিল—"সেটা আমাদের নিকট বিস্পষ্ট নয়—"

"হবে, চোখ সব জিনিষ দেখে, কিন্তু নিজেকে দেখতে পায় না,— তোমাদের প্রেম অপরের কাছে প্রতিভাত, তোমরা কিন্তু তাকে সহজে দেখতে পাবে না—"

অপূৰ্বব বলিল—"তাহলে আপনি কি রায় দিচ্ছেন—"

"ডিক্রি—শ্রীমান অপূর্বের সহিত দীপ্তিময়ীর শুভ মিলন হোক, এই আমার স্থবিচারিত সিদ্ধান্ত—"

च भूर्व विन न किन्न चाननात्र छिक्कि जाति कता हमरव ना त्य,

কারণ কার্য্যবিধি বদলে গেছে—দেওয়ানি আদালত এখানে ক্ষমতাহীন—"

বংশলোচনবাবু বলিলেন—"তা কেন ইনজাংক্শান আছে—সেটার প্রয়োগ করা চলে—"

"কিন্তু এটা ত কেবল পার্থিব নয়, এর মধ্যে রয়েছে অপার্থিব আন্তরিক সম্বন্ধ, সেখানে আপনি জোর করবেন কি করে ?"

বংশলোচনবাবু হাসিলেন—"তোমরা কি মা বুড়োকে ফাঁকি দিতে পারবে, আমি জানি মকরকেতন তার কাজ হুরু করেছে—বাকিটুকু আমি করব—"

"আমরা ত সন্দিহান—আমরা ভাবছি আপনি পথে সময় কাটাতে চান—তাই আমাদের নিয়ে রহস্ত করছেন—অবশ্য আমরা আধুনিক, তাই আড়ফ না হয়ে আপনার বাগ-বৈদ্ধ্যের প্রশংসা করছি—"

বংশলোচনবাবু খানিক গম্ভীর রহিলেন—পরে বলিলেন—
"ময়মনসিংহ এসে পড়ল—কিন্তু বুড়োর একটা অপ্রিয় কথা মা মনে
রেখো—প্রগল্ভতা ভাল নয়, বুদ্ধি যতই ক্ষুরধার হোক মা—সব
জিনিষকে অবজ্ঞা করো না—"

ময়মনসিংহ আসিয়া পড়িল। কুলিরা হাঁক ডাক করিয়া সমারোহ করিয়া তুলিল। দীপ্তি বলিল—"আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন— আমি আপনাকে কোনও অন্তায় কথা বলতে চাইনি।"

নামিতে নামিতে বংশলোচনবাবু বলিলেন—"তা জানি মা, কিন্তু আমিও অস্থায় বলিনি। বুড়ো চাণক্যকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই —শর্ববরী ভূষণ চক্র, লজ্জাই নারীর ভূষণ—"

দীপ্তি নমস্কার করিয়া বলিল—"আপনার স্নেহ আমার চিরদিন মনে রইবে, কিন্তু লজ্জাকে জয় করবার চেফটাই আমরা করছি—"

এতক্ষণে তিনি নামিয়া পড়িয়াছিলেন। চলিতে চলিতে বংশলোচন

বাবু বলিলেন—"ওকাজ করো না মা! ঘোমটা ছাড়া আর লজ্জা ছাড়া এক নয়—"

মিসেস সরকারের দৃগু কণ্ঠ শোনা গেল। তারপর তিনি বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে আসিলেন।

অপূর্ব্বকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনি গেলেন না, বড়ই তুঃখ হল—কিন্তু আশা করি আপনি মনের মত পাত্রী পাবেন— আপনাদের দাম্পত্য জীবন স্থথের হোক, এই কামনাই করি।"

অপূর্ব কৃতজ্ঞ নতি জানাইয়া বলিল—"আপনার শুভেচছা আমার মনে রইবে—শুধু আমি নই, মিস চৌধুরীও চলেছেন মিলন-ব্যাকুল হয়ে—"

"আপনার সঙ্গে ?"

"তাহলে ত মন্দ হত না—রাস্তার দীর্ঘ পথ কাটত কপোত-কূজনে —কিন্তু ওর দৃষ্টি অহ্যত্র—"

সে কথায় দৃষ্টিপাত না করিয়া মিসেস সরকার চলিলেন—বলিলেন
—"গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়াবে—আমি আপনাকে কিছু খাবার পাঠিয়ে
দিচ্ছি—"

এই বলিয়া অপূর্ববকে হাত জোড় করিয়া নমস্কার জানাইয়া মিসেস সরকার বিদায় লইলেন।

দীপ্তির সহিত তিনি ভাল করিয়াই কথা কহিলেন না। মেয়েতে মেয়েতে থাকে, এমনই সহজাত ঈর্ঘা—কিন্তু কেন ?

বংশলোচনবাবু শেষ-বিদায় নিতে আসিলেন—"আমার দরজা আপনাদের জন্ম খোলা রইল, যেদিন খুসি যুগলে এসে কৃতার্থ করবেন—"

অপূর্বও হাসিল, দীপ্তিও হাসিল। পরে কহিল—"কিন্তু আপনি আকাশ-কুসুম দেখছেন—"

"তা দেখব—কিন্তু আমি জানি—এ বিশ্বাস আমার ফলবে—"

### ॥ সাত ॥

ময়মনসিংহে মৌলভী নুরমহম্মদ উঠিলেন। তিনি circle-officer, — চক্রবর্ত্তী, সম্প্রতি বদলি হইয়া আসিয়াছেন—ভদ্রলোকটির নাম নুরমহম্মদ; তাহার স্কটকেসের উপর নাম খোদাই ছিল—তাহাই পড়িয়া অপূর্বব জানিয়া বিরক্তি অমুভব করিল।

গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় নূরমহম্মদ আসিলেন—স্থবেশ ও স্থদর্শন ভদ্রলোক, উঠিয়া বলিলেন—"আমি নিশ্চয়ই আপনাদের ব্যাঘাত করলাম—"

দীপ্তি হাসিতে হাসিতে বলিল—"না, বস্থন, আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমাদের এই দীর্ঘযাত্রার তিক্ততা দূর হবে—"

নূরমহম্মদ বসিয়া পড়িলেন—তারপরে বলিলেন—"আমি সামান্ত সার্কেল অফিসার—আপনাদের সঙ্গে আলাপ করবার যোগ্য নই—"

দীপ্তি বলিল—"আপনার সঙ্গে পল্লী-জীবনের গভীর পরিচয়, আপনার কাছ থেকে অনেক শেখা যেতে পারে—"

সার্কেল অফিসার বলিলেন—"আপনি নিশ্চয়ই কলকাতায় থাকেন, —আমাদের আসল পাড়াগাঁর যে বৈশিষ্ট্য, সে সর্বত্র সমান—সে হ'ল দুর্ববল্তা—"

অপূর্বব বলিল—"আপনারা অনেক কিছু করতে পারেন—"

"বাইরে থেকে চাপ এসে কোনও কাজ কখনও হয় না, কাজের জন্ম চাই অন্তঃপ্রেরণা—"

দীপ্তি বলিল—"আপনার কথা পরে শুনব—কিছু খেয়ে নিন। মিসেস সরকার যথেফ খাবার পাঠাইয়াছিলেন—দীপ্তি তিনখানি প্লেটে খাবার সাজাইয়া অপূর্বব এবং মহম্মদকে দিল।

### সহয় ত্রিণী

মোলভী বলিলেন—"আমি খেয়ে এসেছি—আমায় একটা সন্দেশ দিন শুধু—"

আহার চলিল। মৌলভী বলিলেন—"আপনারা থ্ব লিবারাল—"
দীপ্তি বলিল—"এতে উদারতা কিছু নেই—আমাদের দেশে, কি
হিন্দু, কি মুসলমান কেবল গড়েছে ছেদ—ঐটাই সর্বনাশ করেছে—
মানুষে মানুষে সহজ সম্প্রীতির যোগপ্রতিষ্ঠা একান্ত কর্ত্তব্য—"

মোলভী বলিলেন—"আমিও এই কথা প্রচার করি—দেশের সাধারণ কাজে সর্ববসাধারণ যেখানে উপকৃত হবে—সেখানে সাধারণ দায়িত্ববোধ আমাদের নেই, আমরা জাত নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, অনর্থক কলহ করি—রাস্তা ভাল হলে মুসলমানও চলবে হিন্দুও চলবে—ভাল ফুল হলে হিন্দুও পড়বে, মুসলমানও পড়বে—কিন্তু দেশের অধিকাংশ মামুষ সেকধা বোঝে না—"

অপূর্বব বলিল—"কিন্তু এবিষয়ে মুসলমানদের বোধ হয় দোষ বেশী
—তা হয়ত অনেক ক্ষেত্রে সত্য, কিন্তু সেটা তাদের স্বাজাতিকতার
পরিচয়। যদি মুসলমান শিক্ষিত হয়ে ওঠে, তাহলে তাহাদের
সংকীর্ণতা যাবে—তারাও স্বাদেশিকতার ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে—"

দীপ্তি বলিল—"এই স্বাদেশিকতার বিকাশে আপনাদের খুব দায়িত্ব আছে, সংকীর্ণতার পথ উন্নতির পথ নয়, মামুষ যেখানে অবাধ মুক্ত, সেখানেই তার শ্রীরৃদ্ধি; free trade পলিসিতে বিলেত যথন চলত, তখনই সে ছিল সমৃদ্ধির কাঞ্চনজ্জ্বায়, আজ (protection) প্রাটেকসানের বাঁধন দিয়েও সে লুপ্ত ঐখর্য্য ফিরাতে পারছে না—"

মোলভী বলিলেন—"আপনার কথা আমি মানি, কিন্তু সাম্প্রাদায়িক গোঁড়ামি শুধু মুসলমানদের নয়, হিন্দুরও থুব আছে, বামুন কায়েত বৈছ্য অহা সমস্ত হিন্দুকে কোণ-ঠেসা করে রেখেছে—দেশে যারা অত্যাচারিত হয়েছে, পদদলিত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে—তাদের অধিকাংশ মুসলমান ও এই সব অবজ্ঞাত হিন্দু—এদের দৃষ্টি আজ

সার্ব্বভৌমিক উদারতায় অনুপ্রাণিত করা মুক্ষিল—কিন্তু আমি বিখাস করি সেটা হবে—"

দীপ্তি বলিল—"সেটা করতেই হবে—বুদ্ধিজীবী মানুষদের সম্মুখে আজ সমস্থাই প্রকট হয়েছে—নিদ্রিত গণ-নারায়ণ জাগছে—তার জন্ম ঘারা পুঁজির মালিক, যারা বনেদি, যারা পীড়ন করছে—তারা আফালন করছে—কিন্তু সে আফালন করে তারা কিছু করতে পারবে না—পৃথিবীর সর্বত্ত আজ শুদ্র তার বিজয় তূর্য্য বাজাচ্ছে—ভারতবর্ষেও জাগবে সেই মহৎ-প্রাণ—"

অপূর্বব বলিল—"কিন্তু আপনি অনর্থক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপর আঘাত করছেন—"

মোলভী মুরমহম্মদ বলিলেন—"ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে অনেক ভাল জিনিষ আছে স্বীকার করি; আমি পড়েছি আপনাদের অনেক বই—কিন্তু সে ধর্ম্ম সাম্যকে স্বীকার করেছে—কিন্তু পালন করে নি—তার সমাজ-ধর্ম্ম সমন্বয় আনে না—আনে বিরোধ ও অনৈক্য—তাই তার প্রশংসা করে লাভ নেই—মুসলমান ধর্ম্মে রয়েছে সামাজিক উদারতা—তাই তার ভবিন্তুৎ একান্ত উজ্জ্বল—সাম্য তার নিকট মন্ত্র নয়, সত্য—সে সত্য সেপালন করে—"

"আপনার সহিত তর্ক করতে ভয় হয়, কারণ আপনারা সাধারণতঃ তর্কে অসহিষ্ণু—"

মৌলভী বলিলেন—"আপনি নির্ভয়ে তর্ক করুন, কারণ আমি আহম্মদিয়া—আমরা ধর্ম্মে উদার মতই পোষণ করি—সর্বব ধর্মের সার নিক্ষর্যণে আমাদের চেন্টা আছে—"

"হিন্দু দর্শনের সঙ্গে মুসলমান দর্শনের তুলনাই হয় না—এখানে রয়েছে শতশতাব্দীর ধ্যান ধারণার সঞ্চিত ফল, তার তুলনায়—"

"মুসলমান ধর্ম্মের তত্তালোচনা অত্যল্ল, কিন্তু ভাবের খেলার প্রয়োজন কি ? আপনাদের ব্রহ্মবাদ জানাল জীবে শিবে অভেদ

### সহযাতিণী

বৃদ্ধি—আপনাদের ব্রহ্মবোধ বুঝাল ওমধি ও বনস্পতিতে ব্রহ্মদর্শনের কথা—কিন্তু তার ফল কি কোথাও ফলেছে ? আপনার ব্রাহ্মণ দস্তে বলছে—শৃদ্র তুমি অস্পৃশ্য, বেদে তোমার অধিকার নেই—তোমার পূজা করব আমি—তোমার পারলোকিকি ভেলার কাজ আমার—ফলে হিন্দু জগতের পারিয়া—তার বৃদ্ধি রয়েছে, কিন্তু সে বৃদ্ধি দিয়েছে ক্রৈব্য, তার কর্ম্মশক্তি রয়েছে কিন্তু সে শক্তি তাকে দেয় না জয়ের পথ—"

দীপ্তি বলিল—"আপনি ঠিক পথ ধরতে পেরেছেন—হিন্দুয়ানি ছনিয়ার যত ক্ষতি করেছে এমন ক্ষতি আর কিছুই করে নি—এরা মামুষের অমোঘবীর্য্যকে করেছে বন্দী—মামুষের চিত্তকে করেছে কলুষ-গ্রস্ত—এ ধর্ম্ম রসাতলে গেলে ভারতবর্ষের হবে মুক্তি—"

মৌলভী বলিলেন—"আপনি হয়ত স্বেচ্ছায় একটু অত্যুক্তি করছেন, ধর্মাকে রসাতলে পাঠিয়ে বলসেভিজম চায় মানুষের মুক্তি—
কিন্তু সেটা মুক্তির পথ নয়, মানুষকে ধর্মাহীন করা চলে না—তাই চাই
হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার—"

অপূর্ব্ব বলিল—"পবিত্র বিষয় নিয়ে মিথ্যা জল্পনা শ্রেয় নয়—" দীপ্তি বলিল—"একি আপনিও গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতে চান—"

"কিন্তু একি গোঁড়ামি ?—"

"গোঁড়ামি বইকি—"

"অন্ধতায় প্রাপ্ত আশ্রয়কে আঁকড়ে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়, যুক্তিবাদী মানুষ মানে Creative Evolutionকে—"

মোলভী বলিলেন—"না না, ওসব বিলেতি মতবাদ নয়, প্রাচ্যই ধর্ম্মের প্রসূতি—পশ্চিমের ধার করা বিছে আমাদের ঘরে খাপ খাবে না—"

দীপ্তি বলিল—"না, না, প্রাচ্য যে ধর্ম গড়েছে, সে বেড়েছে

অলোকিক ও অসাভাবিকের আত্রায় বেয়ে, বিজ্ঞান তাকে গ্রহণ করতে পারে না—আজ এমন ধর্ম চাই, যা বিজ্ঞানের সত্যের সঙ্গে সমন্বয় করে চলতে পারবে—"

মোলভী বলিলেন—"বিজ্ঞান ও ধর্ম ছটির প্রতিষ্ঠা ছ'রকম, বিজ্ঞান যুক্তির শৃঙ্খল বেয়ে চলে নব নবতর সত্যো—যেমন গাণিতিক সিন্ধান্ত সমাধানে ঘটে, কিন্তু ধর্মের ভিত রয়েছে বোধিতে—মানুষের আত্মার অনুভূতিতে—"

অপূর্বব তারিফ করিয়া বলিল—"মৌলভী সাহেব আপনি খুব চমৎকার কথা বলেছেন—আমাদের যোগী ঋষি ও সাধকেরা ত যুগ যুগান্তর এই কথাই বলেছেন, ধর্মের পথ শুক্ষ তর্কমার্গ নয়, সে কোটে ফুলের মতন—তার পথ উন্মেষের পথ—"

দীপ্তি বলিল—"আপনারা হজনে ধর্ম সম্বন্ধে অনাসক্ত তর্ক করতে সক্ষম নন, তাই আপনাদের সঙ্গে তর্ক করা মুক্ষিল—রিলিজন আর রোমান্স এক সাথে চলে—ঐ রোমান্স আপনাদের মনকে রঙীন করে তুলেছে—ডগমা যারা মানে তারা বৈজ্ঞানিক নন, যদিও তারা বিজ্ঞান পডে এবং বিজ্ঞান চর্চা করে—"

অপূর্ব্ব হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমায় কটাক্ষ র্থা—আমি বিজ্ঞান পড়েছি, 'কলা' আবিষ্কার করেছি—কিন্তু আমি মানি ধর্ম্ম সত্য বস্তু—"

মোলভী বলিলেন—"শুধু সত্য নয়, অদিতীয় আদি তত্ত্ব—" দীপ্তি বলিল—"আপনারা করছেন পুনরুক্তি—" অপূর্বব প্রশ্ন করিল—"অর্থাৎ"

"যে সব কথা বারংবার বলা হয়ে অর্থহীন হয়ে উঠেছে—আপনারা বলছেন সেই কথা—"

অপূর্বব বলিল—"কতকগুলি কথা চিরন্তন—যেমন সত্য—"
দীপ্তি বলিল—"সনাতন কথাই সদাতন নয়, ধর্মকে মুক্তি দিতে

### **শহ্**বাত্রিণী

হবে—তার প্রাচীন জড়তা থেকে—ওকে সংকার করতে যারা বলে তাদের অনেকে বলে নান্তিক—"

"কিন্তু নান্তিকতা মূণার নয়, সেটা জীবন্ত বিখাসের জীবন-স্পন্দন—"

মৌলভী বলিলেন—"আপনার বৃদ্ধিকে আমি প্রশংসা করি—কিন্তু আমি আমার সহজ বিশ্বাস নিয়ে সান্ত্রনা পাই, তাকে আমি যুক্তির জাল দিয়ে আচ্ছন্ন করতে চাই না—এই সামনের ফেলনেই আমি নামব—আমায় গুঃখদহন হতে যুক্তি দিন—"

দীপ্তি আপন অঞ্চল গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল—"আমায় ক্ষমা করুন মৌলভী সাহেব—যখন তখন ধর্ম নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা কিছতেই উচিত নয়—"

মৌলভী বলিলেন—"আপনি কি দুঃখিত হলেন ?"

"না, তৃঃখ করার কিছু নেই—সংসারে খুব কমই মানুষ আছে, যারা সইতে পারে নূতনত্বের চমক—"

ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসিয়া পড়িল। মোলভী নমস্কার জানাইয়া নামিয়া পড়িলেন।

দীপ্তি খুসি হইল। মোলভী নূর মহম্মদ সাধারণ ন'ন—তিনি উদার, যুক্তির শাসন তিনি মানেন না। দীপ্তি সেই কথাই ভাবিতে ছিল। তাহার মতন যদি সে তর্কজালকে ছিঁড়িয়া কেলিয়া সহজ বিখাসে আত্মসমর্পণ করিতে পারিত।

# ॥ वाष्ट्रे ॥

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে গাড়ী ছাড়িল।

অপূর্ব বলিল—"আমার ঘুম পাচেছ—আমি একটু ঘুমিয়ে নি— আপনিও ঘুমোন না—"

দীপ্তি বিশ্বল—"আপনি ঘুমোন—আমার দিনে ঘুম পাবে না—" অপূর্বব চোৰ বুজিল।

দীপ্তি চাহিয়া চাহিয়া বাংলার রূপ দেখিল। তুধারে চলিয়াছে বিল—খানে ভরা—মনে হয় কে যেন সবুজ গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে। সজল আর্দ্র ভূমি বাঙ্গালীকে সরল করিয়াছে, সবল করে নাই। দীপ্তির মনে হইল—বাঙ্গালী বাঙ্গালার জমির মতই নরম, তাই তার চাই জীবনযুদ্ধে সবল মন্ত্র।

ছোট ছোট ফেশন আসিতেছে। সেথানে কিছু জন-সমারোহ, কিছু কলকোলাহল। বাংলার শ্যামা পল্লীকে যদি মরুভূমি মনে করা যায়, তবে ফেশনগুলিকে তার মরুভান বলা যায়। এখানেই আধুনিকতা সনাতনকে স্পর্শ করে।

ভৈরববাজ্বারের কাছাকাছি আসিয়া অপূর্বব জাগিল। দীপ্তি বলিল—"দেখুন কেমন চমৎকার সেতু—নদীটাও বেশ ভাল—যমুনার মত বত নয় কিন্তু কি শান্ত সমাহিত—"

অপূৰ্বৰ চোৰ মুছিয়া বলিল—"যাই হাত মুখ ধুয়ে নেই—"

"চা খাবেন ত তারপর ?"

"অমৃতে কার অরুচি ?"

"কিন্তু কি ব্যবস্থা করব ?"

অপূর্ব্ব বাধরুমের নিকট দাঁড়াইয়া বলিল—"আমি নিশ্চিন্ত— আপনার হাতে আত্মসমর্পণ করেই নিশ্চিন্ত—"

### সহবাতিণী

দীপ্তি রেন্তরা হইতে চা আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিল।
অপূর্ব্ব বাহির হইয়া স্মিতহান্তে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলিল—
"আপনারা যখন গৃহ-কল্যাণী অন্নপূর্ণা, তখনই সম্পূর্ণা—রণমুখী হয়ে
যখন বলেন রণং দেহি. তখন আর এখন—"

দীপ্তি হাসিতে হাসিতে বলিল—"এ প্রশংসার পিছনে আছে 'দাসী' করে রাখবার মনোভাব—"

"কিন্তু প্রীতির দাস্থ কি হঃখের ?"

"আবার আধ্যাত্মিকতা—!"

"চৈতগ্যচরিতামৃত পড়েছেন ?"

"না"

"পড়বেন, ওটা বাংলার প্রতিভার অপূর্বন নিদর্শন—ওই বইতে আছে—আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম, ক্ষেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি প্রেম। পত্নী যখন পতির তুপ্তির জন্ম সেবা করেন—তখন প্রেমের প্রভায় সেটা প্রোক্ষল হয়ে ওঠে—"

দীপ্তি চা খাইতে খাইতে উত্তর দিল;—বলিল—"এসব হল রোমান্টিক মনোভাব—"

"কিন্তু Classicism নিয়ে ত মামুষের চলে না—কবি পোপ যে কবিতা লিখেছেন সে কবিতার ভাষা চোস্ত, ভাব চোস্ত—সর্কত্র তার জৌলুষ—কিন্তু তাতে ত মামুষ তৃপ্ত হয় নি—মামুষ চেয়েছে ততোধিক—সে চেয়েছে একটা না বোঝার আনন্দ—আধ-জানা আধ-চেনা কুয়াসার আবছায়া—তাই Romanticism যে আসন দখল করছে, সে আসন অচলপ্রতিষ্ঠ—"

"অচলপ্রতিষ্ঠ নয়, কারণ ওটা বিগত যুগের—কর্ত্তমানে যারা কবিতা লিখছে তারা আজ আর রামধনু দেখে উল্লসিত নয়—তারা দেখছে লৌহযম্বের নিপোষণ—তারা দেখছে শ্রেণী সংগ্রাম—তাই নিয়ে তারা লিখছে নূতন কালের কবিতা—"

# সহয় ত্রিণী

অপূর্ব চায়ের পাত্র সরাইয়া আরামের নিম্মাস নিল, তারপর বলিল—"আপনি এত matter of fact হবেন না—আমরা চাই রক্তমাংসের জীব—যারা দিতে পারে মানবীয় সাস্থ্না—যারা শুধু তর্কে ও মনীয়ার উচ্ছলো চোখ ধাঁধায়—তারা দেয় না তৃপ্তি—"

"কিন্তু আমি তৃপ্তি দেওয়ার ভার নেই নি—"

অপূর্ব্ব গম্ভীর হইয়া বলিল—"আমি ভাবছি—"

দীপ্তি অপূর্বের সংশয়-দোছল মুখের দিকে চাছিয়া বলিল—"কি বলুন ?"

"বলছি তুমি আর আমি·····বন্ধু·····সে বন্ধুত্ব বিশ্ব নিমেষেই শেষ হবে···তার কি···"

"কিন্তু কি প্রয়োজন—The lily of a day, is fairer far in May.—এই একটি দিনের চলার শ্বতি—রবে অক্ষয় হয়ে—আমাদের আলাপনের অনেক সূত্র যাবে হারিয়ে—কিন্তু রইবে তার সৌরভ—"

"আপনিও তাহলে মাঝে মাঝে রোমাঞ্চিক হন—"

দীপ্তি চকিত হইয়া বলিল—"কিন্তু একি sentimentalityর প্রকাশ ?"

অপূর্ব থুসি হইল। পরাজয় করিয়া বিজয়ী যে উল্লাস পায়, অনেকটা তাই—শুধু হাসিতে হাসিতে বলিল—"সে তর্ক নিক্ষল— রোমান্টিসিজম ত অনুভূতির বিষয়, তাকে নিয়ে জ্যামিতির প্রমাণ দেওয়া চলে না—"

দীপ্তি চুপ করিয়া রহিল—বলিল—"এ কথা মিথ্যে নয়—এই দীর্ঘ যাত্রায় আপনি দিয়েছেন আনন্দ—আপনি করেছেন রক্ষা—আপনি করেছেন চিত্ত-বিনোদন—সে কৃতজ্ঞতায় আমার মন আগ্লুত—তাই হয়ত—"

অপূর্বব প্রশ্ন করিল—"কিন্তু শুধুই কি কৃতজ্ঞতা ?"

দীপ্তি আবেগে বলিল—"অধিক চেয়ে আপনি নিজেকে কেন কাঙাল করবেন ?"

কথা শেষ হইল না—গাড়ী আখাউড়ায় থামিল। গাড়ীতে উঠিলেন—কুমিলার সদর এস, ডি, ও।

বিপুলায়তন ভুঁড়ি—তাহার উপর টাই, কলার প্যাণ্ট কোটে তিনি যে অদ্তুত বেশ করিয়াছেন—তাহা দেখিয়া অপূর্বের হাসি পাইল। এ, বি, রেলে সেকেণ্ড ক্লাস নাই, তাই উহারা এই পদস্থ সরকারি কর্মচারীর দর্শন পাইল।

গাড়ীতে আলাপ হইল—তাঁর নাম শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য—বাড়ী ভাটপাড়ার, পণ্ডিতবংশে জন্ম—কিন্তু যে বিভা অর্থ দেয় না, সে বিভা ত্যাগ করিয়া অর্থকরী বিভার অভ্যাস করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রে অগাধ আসক্তি—নমস্কার ও কুশল প্রশ্নাদি শেষ হইলে শক্তিপদবাবু বলিলেন—"আপনারা পূজার ছুটিতে বুঝি দেশে চলেছেন—?"

অপূর্ব্ব বলিল—"আমার ছুটি নেই—দেশও চাঁটগায় নয়, আমি চলেছি মাতার আদেশে ভক্ত পুত্র হয়ে—কন্যাদায়গ্রস্তের ভার হরণ করতে।"

শক্তিপদবারু হাসিলেন, বলিলেন—"এটা দেবীপক্ষ কিনা—আমি ভেবেছিলাম আপনারা চলেছেন অগ্রগামী হয়ে—"

দীপ্তি বলিল—"আপনারা—এখানে অযুক্ত বছবচন হিসাবে যদি ব্যবহার করে থাকেন ভালই—নচেৎ আমরা সংযোগহীন—"

শক্তিপদবাবু বলিলেন—"বা, বা, মা আপনার কথা দেখছি বেশ সরস—"

"সে রস দেয় জালা—"

"ওঃ, আপনি বুঝি এ জালা এতক্ষণ পোহায়েছেন—" দীপ্তি বলিল—"আপনি খুব দেব দ্বিজে ভক্তিমান্ ?" "সে প্রশ্ন কেন মা ?"

"আমি অবিশাসী—তাই।"

শক্তিপদবাবু বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া বলিলেন—"অবিশাস কেন মা—
আমাদের দেশ যেমন বিরাট, আমাদের ধর্মাও তেমনই বিরাট—কত
যে তার রূপ, কত যে তার ভঙ্গী—কে তার সীমা করবে—তুমি
যা চাও তা সবই ত পাবে মা—মাসুষের বুদ্ধি তত্ত্বের যে পথেই চলুক,
সে শথ আমাদের ঋষিরা দেখেছেন—"

দীপ্তি বলিল—"আপনি শিক্ষিত—আপনি হিন্দুর জাতিভেদ, হিন্দুর অম্পৃশ্যতা, হিন্দুর শুচিবাই, হিন্দুর পোত্তলিকতা এসব কি সমর্থন করেন ?"

শক্তিপদবার বলিলেন—"অনেকেই এই ভুল করে মা, ধর্মকে আমর। খুব বড় পরিধি দিয়েছি—সে হিসাবে তোমার আপত্তিকর সবই হিন্দুখর্ম—কিন্তু ওটা তার বহিরঙ্গ—এটা তার সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমাধান—তার সঙ্গে তার আত্মিক সাধনার কোথাও যোগ নেই—"

দীপ্তি বলিল—"আপনি বলতে চান—বর্ণাশ্রম আপনার ধর্ম্মের কাঠামো নয় ?"

শক্তিপদবারু বলিলেন—"আমি কেন, তুমিও বলবে—ধর্ম কি ?— বিশাজার সঙ্গে মানবাজার যে যোগ—তার পরিপূর্ণ সম্ভোগই ধর্ম সাধনার কাম্য—সেখানে বর্ণাশ্রম বহিরক্ত—"

অপূর্ব্ব বলিল—"আপনি সাধক বংশে জন্মেছেন—আপনার কাছে হিন্দুধর্মের মর্ম্মবাণী শুনতে চাই—"

শক্তিপদবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"আমি ত্রাহ্মণবংশে কুলাঙ্গার —কিন্তু হিন্দু—তাই কিছু বলতে পারি—"

দীপ্তি বলিল—"বলুন, আমরা অবশ্য আপনার বিশাসকে মানতে পারব না—কিন্তু আপনার শ্রন্ধাকে অবজ্ঞা করব না—"

"শ্রন্ধা অশ্রন্ধার কথা নয়, এ যে কর্ত্তব্য, তুমি ষে ধর্মা নিয়েছ মা,

সে ধর্ম কত মহান, কত উচ্চ—সে কথা যদি না জান, তাহলে প্রত্যবায় হবে—"

অপূর্ব্ব বলিল—"আমিও ঠিক সেই কথা বলছিলাম, বিদেশের যা কিছু ভাল লাগুক—আমাদের কৃষ্টি যে অতি উন্নত ছিল, এ বিশাস আমরা যেন কিছুতে না হারাই—"

শক্তিপদবার আরম্ভ করিলেন—"আমার সময় অল্ল, কুমিল্লায় আমায় নামতে হবে—তবু তৃ-চার কথা বলতে চাই—হিন্দু ধর্ম ডগমা নয়, ক্রীড নয়—ওকে সহজ ভাষায় বলতে পারি—সাধন। তত্ত্ব হিসাবে তুমি যা থুসি মানো তাতে কোনই ক্ষতি নেই—কিন্তু তোমার চাই যোগজীবন—যে কোনও পথ বেছে নাও—হোক সে কর্মের, হোক সে জ্ঞানের, হোক সে ভক্তির, হোক সে সেবার, হোক সে পূজার—অভ্যাস করো, একমুখী হয়ে অগ্রসর হও—তাহলে খুলবে গ্রন্থি—হাদ্কমলে একে একে তব্ব শতদল ফুটবে—ফুটবে জ্ঞান—ফুটবে আলোর জ্যোতি—"

অপূর্ব্ব মুগ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল—"আপনি চমৎকার বলতে পারেন —এ যেন হিন্দুত্ব in a nut-shell—"

দীপ্তি বলিল—"আপনার কথায় বক্তৃতার মোহ আছে—কিন্তু আপনি যে কর্ম্মার্গের কথা বলছেন—সে কি পৃথিবীর সাধারণ কর্ম্ম— না জপতপ, হোম, নৈবেছ—ইত্যাদি—"

"আমার কথাকে আমি আবদ্ধ করতে চাইনে কোনও দিকে
—জপতপও কর্ম্ম, লোকসেবাও কর্ম্ম—মূল কথা আত্মবিকাশ—
আত্ম-বোধের ক্ষুত্তি—"

অপূর্বব বলিল—"পরমহংস দেবও এই কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন যে লোকসেবা করব—হাসপাতাল করব, লাইত্রেরী করব, এ চেফী বড় নয়, বড় কথা ভগবানকে পাওয়া—"

শক্তিপদবাবু বলিলেন—"আমিও সেই কথা বলছি—ভারতবর্ষের

অধাত্ম-সাধনার স্থর এইটুকু—আচারে তুমি যাই হও, ব্যবহারে তুমি যাই হও, সেটা বড় কথা নয়, সেটা ধর্ত্তব্যও নয়—তুমি চলবে দিনে দিনে প্রাপ্তির পথে—অধিরা বলেছেন যে যারা এ পথে চলে তাদের দিনে দিনে প্রজ্ঞাচকু বিকশিত—তাদের নব নব উপলব্ধি হয়—এবং উপলব্ধি অবশেষে সাধককে এনে দেয় বোধি—"

দীপ্তি বলিল—"আমি এ কথা এমনভাবে কোনও দিন ভাবিনি
—তাই তর্ক করব না—আপনি পণ্ডিত—আপনার বিশ্বাসকে আমি
শ্রেদ্ধায় স্মরণ করব—আমার জীবনে হয়ত একদিন সে কাজ করবে
—কিন্তু আজ আমি একনমিন্ট—আমি বার্ত্তার সেবক—আমি বলব
সাংসারিক অভ্যুদয়ই শ্রেষ্ঠ কাম্য—নিঃশ্রোয়স অলস স্বপ্ন—"

কুমিল্লা আসিয়া পড়িল। শক্তিপদবাবু নামিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন—"তোমার সাথে আলাপ হয়ে স্থুখী হলাম মা—আমাদের দেশের ধূলিতে বাতাসে রয়েছে এই অধ্যাত্ম-সাধনাম রূপ—এ সম্পদ তোমার পিতৃ-পিতামহের সঞ্চিত ধন—যে দিন প্রয়োজন হবে সে ধন তুমি পাবে—"

দীপ্তি নমস্কার জানাইয়া বলিল—"আপনার স্নেহবচন আমি রাখব মনে—আমি তার্কিক—আজ যাকে গ্রহণ করতে পারছি না, তাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চাই না—যদি জীবনে প্রয়োজন হয়, আপনার এই আলাপের কথা সেদিন আমায় হয়ত পথ দেখাবে—"

শক্তিপদবাবু চলিতে চলিতে বলিলেন—"দেখাবে পথ, নিশ্চয়ই পথ তুমি পাবে—আমাদের সাধকেরা শতসহস্র পথের দ্বার থুলে রেখে গেছেন—"

সন্ধা হইরা আসিরাছিল। দীপ্তি অলস আবেশে চাহিয়া জন-সমারোহ দেখিতে লাগিল—এখনও চার-পাঁচ ঘণ্টার পথ—বিরক্তি জাগিয়া ওঠে—।

অপূর্বব প্রশ্ন করিল—"খাবেন কিছু ?"

"আপনার নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে—খাবার কিনব কিছু—"

"কিমুন—কিন্তু আপনি ঠিক যেন গৃহিণীর মত আজ্ঞাকারিণী হয়ে উঠছেন—"

দীপ্তি থাবারওয়ালাকে ডাকিয়া খাবার নিতেছিল। বলিল
—"আপনি যেমন ভোলা মানুষ—আপনার চাই একজন
পরিচালক—"

অপূর্ব উত্তর দিল না। বিহবল মাদকতায় দীপ্তির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সকলই স্থানর, সকলই মধুর বলিয়া কেন মনে হইতেছে তাহার কারণ চিন্তা করিতে বসিল।

দীপ্তি খাবার প্লেট আগাইয়া দিল।

অপূর্ব্য অন্যমনস্কভাবে খাবার খাইতে হুরু করিল, কিন্তু তাহার ভাবনার শেষ হইল না। শুধু মনে জাগিল বল্লভাচার্য্যের কবিতা:—

> অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্ হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মধুরাধি পতে রাখিনং মধুরম্॥

#### ॥ नग्र ॥

গাড়ী চলিল।

অন্ধকার আকাশে তারা জ্লে—কক্ষে জ্লে বিহ্যৎ-বাতি।

অপূর্ব্ব রসগোলা খাওয়া শেষ করিয়া বলিয়া উঠিল—"তা ঠিক, আমি অত্যন্ত অগোছালো লোক—আপনি কি নিতে পারেন আমার ভার ?"

দীপ্তি উচ্চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"তার মানে ?"

অপূর্ব্ব কহিল—"মানে অত্যন্ত সহজ, আমি বক্তা নই—আমি প্রেম নিবেদনের ভাষা জানিনে—কিন্তু এ আমার আন্তরিক উক্তি—"

"কিন্তু একি সঙ্গত আপনার পক্ষে—?"

অপূর্ব্ব ধমক থাইয়া পতমত হইয়া গেল, বলিল—"আমায় ক্ষমা করবেন, আমি একান্ত ধ্রুট—কিন্তু— ?"

দীপ্তি প্রশ্ন করিল—"কি ?"

তাহার মুখ নিক্ষম্প নিরুদ্বেগ—। অপূর্ব্ব বলিল—"আপনি সাহসী—আমি আপনাকে অপমান করতে চাইনি— ?"

দীপ্তি বলিল—"কিন্তু আপনি বিলেত-ফেরত—এত অল্প পরিচয়ে কি কোনও যুবক কোনও যুবতীকে এমন ভাবে পাণি-পীড়নের প্রস্তাব করতে পারে— ?"

অপূর্বব বলিল—"আমার অভিজ্ঞতা নেই—কিন্তু আমার মনে হয় এ সব ব্যাপার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নৃতন হয়—বাঁধাধরা নিয়ম সব জায়গায় চলে না—"

দীপ্তি বলিল—"আমি আপনার নাম গোত্র কুল জানি না— আপনি জানেন না—অতএব একে কি বলব—মোহ, লালসা অথবা—"

### **সহযা**ত্ৰিণী

অপূর্বৰ গম্ভীর হইয়া বলিল—"অথবা প্রেম" দীপ্তি বলিল—"প্রেম কি এত সহজ্ব—?"

অপূর্ব বলিল—"ওটা সঠিক বলা মুস্কিল, আপনি পছ-সাহিত্যে অমুরাগী নন—"

দীপ্তি কোতুক ও আনন্দ অমুভব করিল, বলিল—"বেশ ধরুন আমি অমুরাগী—প্রেমতত্ব শুনতে আমি লজ্জিত হব না—"

"লজ্জিত হওয়ার কথা নয়, আমাদের বাংলা দেশের কবিরা বৈষ্ণব-যুগে এর মাধুর্য্য আবিষ্ণার করেছেন—"

"বৈষ্ণৰ কবিতার বুঝি আপনি ভক্ত—"

"আমি কেন, রসিক মানুষ যেই পড়বে, সেই ভক্ত হবে ৮ নরোত্তম একজন পরম ভাগবত বৈঞ্ব—তার একটি পদ তোমায় বলছি

—ক্ষমা করবেন আমাদের মধ্যে দূরত্বের আড়াল শেষ হোক—"

"অবশ্য আপনি আমার তুমি বললে আমি ক্ষুক্ক হবো না—"

"তবে শোন, পদটি রসের অমৃত-খনিঃ—

নব ঘন শ্যাম প্রাণ বঁধুয়া,

আমি তোমায় পাশরিতে নারি।

তোমার বদনশানী, অমিয় মধুর হাসি,

তিল আধ না দেখিলে মরি।

তোমার নামের আদি স্ক্রিয়ে লিখিতাম যদি,

তবে তোমা দেখিতাম সদাই,

এমন গুণের নিধি হরিয়া লইল বিধি এবে তোমা দেখিতে না পাই।

এমন ব্যথিত হয়, পিয়ারে আনিয়া দেয়,

তবে মোর পরাণ জুড়ায়—

মরম কহিমু তোরে, পরাণ কেমন করে,

कि कहित, कहरन ना यांग्र,

এবে সে ব্ঝিমু সখি, পরাণ সংশন্ন দেখি
মনে মোর কিছু নাহি ভন্ন,
যে কিছু মনের সাথ বিধাতা পাড়িলে বাজ,
নরোত্তম জীবন সংশন্ন।"

দীপ্তি বলিল—"কিন্তু এ কবিতায় চমৎকারিত্ব কি—এই সহজ ভাবালুতা দিয়ে জীবনে কি লাভ ?"

"তা হয়ত আমি বলতে পারব না, কিন্তু এই উন্মাদ আকুলতা অনুভূতির বিষয়—"

"আপনি অমুভব করুন, ওরসে আমরা বঞ্চিত—"

"কিন্তু কেন করবেন না, প্রেমের এই স্পর্শ জীবনে এক দিন কি লাগবে না ?"

"জানিনা, আজ যখন জাগেনি, তখন, অনর্থক সময় ক্ষেপ করে। লাভ কি।"

অপূর্ব বলিল—"একথা ঠিক, কিন্তু আমার কি জানি কেন মনে হচ্ছে"

> 'মরম ভিতর মেরা রহি গেল হঃখ নিচয় মরিব পিয়ার না হেরিয়া মুখ।'

দীপ্তি রহস্ত করিয়া বলিল—"তাঃ ভরসা নেই, প্রিয়া মুখ দেখতেই ত চলেছেন—"

অপূর্ব্য কহিল—"কিন্তু আমি রহস্ত করছি না—আফুন আমাদের জীবনের কথা পরস্পারকে বলি, দেখি যদি আমরা পরস্পারের সাখী হ'তে পারি—"

দীপ্তি বলিল—"আপনি চলছেন মেল গাড়ীর গতিতে—তাই আপনার স্থিরতা নেই, একবার বলছেন আপনি—একবার তুমি—"

"কিন্তু তুমি ত তুমি বলার অধিকার দিতে চাইছ না—"

### **লহ্**যাত্রিণী

"বান্ধবীকে ভূমি বল্লে দোষ হয় না—"

"কিন্তু আমি বলছি, তুমি হও চির বান্ধবী—হও চির-সঙ্গিনী—"

"আপনি কোনও কালে অভিনয় করেছেন ?—"

"তা করেছি কলেজে—"

"নিশ্চয়ই আপনি দক্ষ অভিনেতা—"

"তা মন্দ নই—অনেক মেডাল পেয়েছি—"

"আমি ভাবছি—আমার কাছেও আপনি মেডাল চাইতে পারেন—"

"অর্থাৎ ?"

"আপনার অভিনয় চমৎকার হচ্ছে—"

"তুমি আমায় উপহাস করছ দীপ্তি!"

অপূর্বব অভিমানে মুখ ফিরাইল।

আকাশে সন্ধ্যা মেঘ ভাসিয়া চলে, বনস্পতির ফাঁকে তারা দলের জ্যোতি চোখে চমক লাগায়।

তুর্ববার গতি।

তৃপ্তি কোথায়। জীবন ও এমনই তুর্বার গতি—তৃপ্তির স্বস্তি চাওয়া সেখানে সম্ভব নয়। দীপ্তি বলিল—''আপনি অভিমান করলেন—?''

অপূৰ্বব কথা কহিল না।

"তা হলেই সত্যি রাগ করছেন—এই ত আপনার বন্ধুত্ব—আপনি এতটুকু অপরাধ ও ক্ষমা করতে পারেন না ?"

অপূর্বব বলিল—"আমায় ক্ষমা করবেন, আমি হঠকারী।"

"ক্ষমা করতে পারি ষখন আপনি আমায় তুমি বলে ডাকবেন ?"

"না না, আমার ক্ষণিকের মোহ ক্ষমা করুন, যে পরিচয় হল পথে, যে পরিচয় হল ক্ষণিকের জন্ম, তাকে টেনে নেওয়া মূর্থতা, তাকে বড় করে দেখা ভুল, তা ছাড়া—"

"হয়েছে, থামূন, আপনি পুরুষ, আপনি করবেন অত্যাচার, আর তার উপর দেবেন স্থাভীর জালা ?"

मीलि मूथ कितारेन।

অপূর্ব্ব বুঝিল ব্যাপার গহিত হইতেছে তাই সে বলিল—"আমায় ক্ষমা করুন, অপ্রসন্ন হয়ে আমার উপর অত্যাচার করবেন—না—"

मीखि कथा कहिन ना।

অপূর্বর সহসা দীপ্তির পেলব করকমল ধরিয়া কহিল—"আমায় ক্ষমা করুন।"

রোমাঞ্চকর স্পর্শ।

জীবন যৌবন তার আগমনী বাজাইয়া গিয়াছে, কিন্তু কখনও এমন করিয়া সে নারীর স্পর্শের মাধুর্য্য অনুভব করে নাই। মনে হইল যেন অমৃতের চির সাস্ত্রনাময় স্পর্শ।

দীপ্তি রাগিয়া উঠিল, কিন্তু বুঝিল এ কলুষ্হীনস্পর্শ—বলিল— "আপনি একান্ত ছেলেমানুষ—"

"থাপনিও ঠাকুমার বয়সী নন—"

দীপ্তি বলিল—"বংশলোচনবাবু আপনাকে মেসমেরাইজ করেন নি ত ?"

"এ যুক্তি অসঙ্গত—এ অমুমান সে ভদ্রলোকের অপমানজনক—" দীপ্তি বলিল—"বেশ বংশলোচনবাবুর কাজ সমাপ্ত করুন—"

অপূর্বৰ অবাক বিশ্বয়ে বলিল—"বা এর মধ্যে সাৰজজৰাবুর কথা কিসে আসছে—"

দীপ্তি বলিল—"আমি তাকে অপমান করছিনে—আপনি যখন সীমা লঙ্খন করতে চাইছেন—তখন আগ্ন-পরিচয় দিন—"

"তাহলে তুমি প্রসন্ন হচ্ছ ?" ·

"এতে প্রসন্ধতা, অপ্রসন্ধতার কথা ওঠে না—এটা হবে ভাবের লেনা দেনা—যদি পরস্পারের জীবন, চরিত্র ও আদর্শ শুনে আমরা

### **সহবাত্রি**ণী

বন্ধুত্বের উপর উঠতে পারি উঠব—না উঠতে পারি উঠব না—আমরা নোহহীন যুক্তিবাদী আধুনিক—আমরা বিচার করব—পরীক্ষালর সত্যকে গ্রহণ করব—ভাবের প্লাবনে ভাসব না—"

অপূর্বব বলিল—"কিন্তু মামুষের মিলন কি যুক্তির উপর দাঁড়াতে পারে ?"

দীপ্তি হাসিল, বলিল—"আপনি আর্য্য-সংস্কৃতির ভক্ত—তার নামে গদগদ, কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি হিন্দু বিবাহ আসলে একটি বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানের অভিমুখী প্রচেষ্টা—"

"না, তা ভাবিনি"

"তাহলে, ভেবে দেখুন, এটা সৌজাত্য বিভার পরিপূর্ণ প্রকাশ
—বর ও বধূ এখানে নিজ্ঞিয় বীজ ও ক্ষেত্র—তার নির্বাচন
করেন পরিণতবৃদ্ধি অভিভাবক—সপিণ্ড ও সমানোদকের বিধি
নিষেধ, জাতিভেদ ও কুলভেদের বাড়াবাড়ি সবই এক উদ্দেশ্যে—
স্থপ্রজনন।"

অপূর্বব বলিল—"তা সতা, কিন্তু এদিকটা এমন ভাবে দেখিনি—" "তার কারণ, দৃষ্টিকে মুক্ত ও প্রশস্ত রাখতে পারেন নি—বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও পদ্ধতি চালিয়েছেন কেবল বৈজ্ঞানিক আবিজ্ঞিয়ার— জীবনের তবে তার প্রয়োগ করেন নি। আমি বলছি আহ্বন সেই নির্ববাচন আমরা করি—নির্মম নৈয়ায়িকের মাপদণ্ডে আমরা নিজেদের যাচাই করি ক্ষিপাথরে—"

"কিন্তু আমরা কি ভুল করব না—আমরা কি স্থায় বিচার করতে সমর্থ হবো ?"

"সে হতে হলে পূর্ব্বার্জ্জিত ভাবপ্রবণতা ত্যাগ করতে হবে— হতে হবে—উদাসীন নিরপেক্ষ স্থিতধী সত্যোপাসক—"

"পারব কিনা বলতে পারিনে—তবে চেম্টা করতে পারি—"
দীপ্তি গন্তীর ভাবে জানাল—"চেম্টা করুন, তবে তার পূর্বেব

### **সহবাতি**ণী

বিবাহ সম্বন্ধে আমার মতবাদ আপনাকে জানাতে চাই—কারণ তাই জেনে বদি আপনি বিরূপ হয়ে পড়েন, তাহলে ব্যক্তিগত ইতিস্ট্রের আর্ত্তি অনর্থক—"

"বলুন আমি হব ভক্ত শ্রোতা—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান দীপ্তিদেবী কাছে শুনি অপূর্ব্ব-বিধান।"

"আপনি শুধু কবিতার ভক্ত নন, কবিতার অনুকৃতিও করেন ?" "শুধু তাই নয়, কবিতাও লিখেছি—"

"যাক আপনার কবিতা পরে শুনুছি—এখনই আপনাকে উৎসাহিত করলে আপনি হয়ত কবিতার খাতা বার করবেন—"

অপূর্বব বলিল—"বেশ আরম্ভ করুন অথাতো বিবাহ জিজ্ঞাসা—" দীপ্তি বলিল—"আমি বলব বিবাহ হবে স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত্ত সম্মেলন—"

অপূর্বব বলিল—"রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক থাকনী না ?"

"থাকবে বই কি, তবে যতদূর সম্ভব যে সম্পর্ক হবে স্বল্প নিয়ন্ত্রণের —স্বতঃস্ফুর্ত্ত মিলনের বিরাম হবে স্বেচ্ছায়—"

"তার মানে, এই চুক্তির যে কোনও পক্ষ যখন খুসি ভাঙবে চুক্তি—"

"কিন্তু বিবাহ কি হবে চুক্তি ?"

"তাতে ক্ষতি কি ?

"ক্ষতি, আদর্শের ক্ষতি, বিবাহ হবে আত্মিক সম্পূর্ত্তি—হবে অচ্ছেত্ত বন্ধন—"

"না ওটা মোহপাশ—এ হবে মুক্ত পরিপূর্ণ স্বাধীনতা—"

"কিন্তু যদি নীড় স্বেচ্ছায় ভাঙে, তবে সন্ততিদের কি ব্যবস্থা হবে ?"

"আমাদের সমাজে যখন এই স্বাধীন মিলনের চল হবে—তখন রাষ্ট্র, তার ভার নেবে, যতদিন তা না হয়, ততদিন পিতামাতা তার ব্যবস্থা করে দেবে—"

অপূর্বব বলিল—"আমার মনে হয় তুমি বলছ গড়ার কথা—নিয়ম গড়ে ওঠে পরিবেশের উপর—আমাদের সামাজিক যে ব্যব্ধ এসব মতবাদ তার প্রতিকূল—"

"তা জানি—তবে নৃতনকে যদি কেউ না আরম্ভ করে, তবে সে; আরম্ভ হয় না, আমরা করব সেই নৃতন পথের উদ্বোধন—"

"কিন্তু—"

"অবশ্য ভয় নেই—সর্বত্র এই ভাঙন হবে, এ আশঙ্কা আমারও নেই, হয়ত অনেকের জীবনে এই মতবাদের জন্ম নূতন কিছু করতে হবে না—তারা চলতে পারবে গতামুগতিক পথে—"

লাকসাম আসিয়া পড়িল। গাড়ী থামিলে ফেশন মাফার আসিয়া জানাইলেন যে পথে তুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। লাকসামে গাড়ী ঘণ্টা পাঁচ ছয় কি তার বেশী দেরী করিবে। তাহাদের অস্থবিধা দূর করিবার জন্ম তিনি যাহা পারেন করিতে প্রস্তুত।

অপূর্ব্ব চটিয়া উঠিল, বলিল—"সে কি বলেন—আজ তাহলে নিরমু উপবাস—আর সারা নিশিজাগরণ—"

ফেশন মান্টার বলিলেন—"অনেক কন্ট হবে—আপনাদের আহারের ব্যবস্থা করতে বলেন যদি—"

দীপ্তি বলিল—"আপনি ওয়েটিংরুমে চাল ডাল ঘি ও ফৌভের ব্যবস্থা করে দিন—আমরা খিচুড়ি পাক করে খাব—"

"সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি"

অপূর্ব বলিল—"না, না, সে আপনি পারবেন না—তার চেয়ে—"

"যদি বলেন—আমি আহারের ভার নিতে পারি—"

দীপ্তি বলিগ—"না না, ওসব হবে না—মামি খুব দ্বাঁখতে পারি। ফৌতে খিচুড়ি করতে আমার একটুও অস্থবিধা হবে না—"

টেশন মান্টার ভাবিলেন এসব কলহে মহিলাদের পক্ষ সমর্থন করাই কর্ত্তব্য—তাই নম্রভাবে বলিলেন—"তাহলে সব ঠিক করে দিচ্ছি—আমাদের লোক থাকবে—কোনই অস্থবিধা হবে না—"

ষ্টেশন মাফার চলিয়া গেলে অপূর্ব বলিল—"না না, তোমার ভয়ঙ্কর কন্ট হবে—"

"কিন্তু আপনি ও তুমির উপর এমন যথেচ্ছাচার করলে চলবে কি করে ?"

"তাহলে আপনিই বলব—"

"কেন"

"রাগ করছেন—"

"বারে এই বুঝি আপনার বুদ্ধি!"

"তবে ?"

"তুমি বলেই ডাকবেন—"

"সর্ববক্ষণ ও সর্বব সময়—"

"হাঁ, তাতে দোষ কি—আপনি বন্ধু—"

"বন্ধুত্বেই আমি তৃপ্ত নই—আমি চাই অধিকার বাড়াতে—আমার দাবী কি পূর্ণ হবে না ?"

"আপনি দেখছি সেই কথামালার উট—"

অপূর্ব্ব কপট ক্রোধের অভিনয় করিয়। বলিল—"আমায় উট বলছ
—এটা ডিফামেশান—আমি নালিশ করলে ক্ষতিপূর্ণ পাব—"

"তাহলে মন্দ কি—নিন ডিক্রি—"

"ডিক্রি না হয় করব কিন্তু জারি চলবে কিরূপে গু"

"তাহলে ত আপনার গভীর সমস্থা—"

#### সহধাত্রিণী

"সমস্তা পূরণ হয়, যদি তোমাকে পাই—" "না, দেখছি আপনি শাসনের বাইরে চলে যাচ্ছেন—"

এমন সময় ফেশনের লোক আসিল। অপূর্ব্ব ও দীপ্তি নামিয়া ওয়েটিং রুমে গেল। প্রথম শ্রেণীর অন্ত যাত্রী নাই—অপূর্ব্ব একটি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া শুইল। দীপ্তি পাশেই রামার ব্যবস্থায় মন দিল। অপূর্ব্ব বলিল—"বলসেভিজম প্রচার করুন আর ফ্রি ডাইভোর্স প্রচার করুন, এই যে অম্নপূর্ণা মূর্ত্তি—এটাই সবার চেয়ে ফুন্দর—"

দীপ্তি তাহার উত্তর দিল না। উপুড় হইয়া রান্নার জিনিষের তদারক করিতে লাগিল। দীপ্তি একখানি পুস্তকে পড়িয়াছিল— 'জীবন লইয়া কি করিতেছ?' তাহার উত্তর গ্রন্থকার নিজেই দিয়াছেন। 'The Here and Now is something to worry about. The only thing to worry about.

সঙ্গের রূপবান সংস্কৃতিবান যুবকটির প্রেমের অর্ঘ্য সে কি লইবে না প্রত্যাখ্যান করিবে—তাহাই গুরুতর সমস্থা। কিন্তু অপেক্ষার কাল নাই—সমস্থা—জীবনের এই একমাত্র সমস্থা।

বিপুলকায় ফেশন মান্টারের ভুঁড়ি দেখা গেল। সম্বেহ বাক্য উচ্চারিত হইল—"কোন অস্ত্রবিধে নেই ত মা ?"

এই অযাচিত ভালবাসায় দীপ্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে জবাব দিল—"না, সবই ত পাঠিয়েছেন।"

## ॥ प्रम् ॥

অপূর্বব ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

দীপ্তির ডাকে ঘুম ভাঙিল। "উঠুন—এইবার খেয়ে নিন—"

খিচুড়ির সৌরভ তাহাকে ক্ষুধাতুর করিয়া তুলিল। মুথে গ্রাস তুলিয়া অপূর্বব বলিল—"কি চমৎকার! আপনি দেখছি রন্ধনে দ্রোপদী—"

দীপ্তির মুখ তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল।

সৈ সহাত্যে কহিল—"দ্রোপদী ছিলেন বহুগামী, আমাদের কাছে ওটা বিশ্রী লাগে—"

"বলেন কি ? আপনার য়ুরোপীয় গুরুরা ত অন্য প্রকার বলেন— তাঁরা বলেন সতীত্ব স্বামিত্বের সংস্কার—স্বামী মনে করেন পত্নী তাঁর অধিকৃত ধন, তাই ব্যভিচার চোর্য্যের অপরাধ—এসব কথা কি ভুলে গেলেন ?"

"ভুলিনি, অবশ্য রাসেল এই ধরণের কতকগুলি কথা তাঁর বইয়ে লিখেছেন—কিন্তু আমিও য়ুরোপের অবাধ সম্পূর্ত্তির মনোভাব গ্রহণ করতে পারিনি—"

অপূর্বর উৎসাহিত হইয়া উঠিল। অমলেট খাইতে খাইতে বলিল
—"পারবে না, দীপ্তি, পারবে না, কারণ এ তোমার সহজাত সংস্কার—
সতীত্বের যে আদর্শ যুগ্যুগান্তর মাসুষের মনকে ভুলিয়েছে, সেটা ফাঁকি
নয়—সেটা গভীর সত্য—যতই বই পড়, যতই তর্ক কর—মনে প্রাণে
তুমি ভারতের নারী—তুমি যেখানে যাবে, সেখানে হবে কল্যাণী বধূ—
যাদের রক্তে রয়েছে সতী সাবিত্রীর আদর্শ—"

দীপ্তি আহার শেষ করিয়া ইজিচেয়ারে শুইয়া বলিল—"তর্ক থাক, বলুন আপনার জীবনহত্ত—"

অপূর্ব্ব পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিল—"ধূমপানে তোমার আপত্তি হবে কি ?"

দীপ্তি বলিল—"হলে আর উপায় কি, আপনার আরামে ব্যাঘাত করা শোভন হবে না।"

সিগারেটের খোঁয়া কুগুলী করিয়া উড়াইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিল—বলিল—"কিন্তু অপূর্ববায়ন শুনে আপনার না হবে আনন্দ, না হবে রোমাঞ্চ—কারণ শতকরা নিরানব্বুই জনের মত আমার জীবনও একান্ত ঘটনা-বজ্জিত।"

"শুধু ঘটনার ইতিহাস নয়, বলুন আপনার মনোবিকাশের ইতিহাস, সে হবে অপূর্বব বস্তু—"

"কিন্তু আমি ভাবছি, যদি তুমি আমায় অমুগ্রহ করো, তাহলে তোমার ভয়ন্ধর মুস্কিল হবে—?"

দীপ্তি কৌতৃহলভরে প্রশ্ন করিল—"কি ?"

অপূর্ব্ব কহিল—"জানহ স্বামীর নাম, নাহি ধরে নারী, কাজেই যথন তোমার বিম্ময়-রস প্রকাশের প্রয়োজন হবে, তখন অত্যে বাক্য কবে, তুমি রবে নিরুত্তর।—"

"রহস্ত-বিভায় আপনি সিদ্ধ হস্ত—"

"থাক—তবে শোন, আত্ম-পরিচয়ে আত্মীয়ের নাম ধাম বলা ঠিক হবে না—বলব যা, তা হবে নভেলের মত কাল্লনিক—"

"গৌর-চন্দ্রিকা অনেক করেছেন, কিন্তু এইবার আরম্ভ করুন—"

"জন্ম আমার হয়েছিল তুর্ভাগ্যের আক্রোশে—পিতৃহারা হই যখন নয়স এক বৎসর, তাই আমার স্নেহের কাঙালিপনা রয়েছে—তাই সারা জীবন উৎস্ক হয়ে আছি—মায়ের দরদ পেয়েছি—তাই পত্নীর কাছে কেবল পিরীতি রসের খনি চাইনে, চাই মায়ের অসীম স্নেহ —যে স্নেহ অক্ষয় অমৃত ধারায় রিক্ত হৃদয়কে নিরন্তর সিঞ্চিত করবে—"

দীপ্তি বলিল—"একথা আমার মনে হয় সত্য, কারণ আপনার মধ্যে দেখেছি ছেলেমানুষি ভাব—"

"পাড়াগাঁয়ে পড়াশোনা করি—আমার দেশ খুলনায় ভৈরব-তীরে, ভৈরবের স্মিগ্ধ জল-ধারা তর তর বয়ে যায়, শ্যাম বনস্পতি শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে নদীর বুকে আপন প্রতিবিদ্ধ দেখে—মাঠে ধানের ক্ষেত বয়ে যায় নিঃসীম চক্রবালে, প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য আমার চিত্তকে কবি করে তুলেছিল—"

"আপনি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কথা সমর্থন করছেন—ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বিশ্বাস করতেন প্রকৃতি মানুষের মনকে গড়ে তোলে—"

"একথা মিথো নয়---"

"সে তর্কে আমি হারব—আমি হয়েছি শহরে মানুষ—পাড়াগাঁয় ত্ব'চারবার বেড়িয়েছি কিন্তু সে কোনও দিন মনে দাগ দেয় নি—"

"বাংলাদেশের সজল শ্রামল পল্লী প্রী আপনার দেখা উচিত—তার মাঝে প্রাণবন্ত প্রকৃতির সাক্ষাৎ মেলে, মাঠের অবাধ হাওয়া, নদীর কলতান, পাথীর মধুর গান, সাধারণ জীবনের স্থধ-তৃঃখের শত স্মৃতি মনে এনে দেয় সেই মাধুর্যা, যাকে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বলেছেন—

> 'A pleasurable feeling of blind love The pleasure which there is in life itself'."

"কিন্তু এটা নেহাৎ কাব্য, কাঁশবন ঢেকেছে পথ—জঙ্গলে ভরা জমি, মশক গুঞ্জনমুখর সন্ধ্যা—কর্দম পিচ্ছিল পথ—শেওলা-ভরা পুকুর—আর হীনচিত্ত পরশ্রীকাতর মাসুষ; এই ত আপনার পাড়াগাঁ, —অথচ কাব্যে তাকে আপনি করেছেন অমৃত-মধুর, তাইত আমি কাব্য তচক্ষে দেখতে পারি না—"

"তোমার কথা যে মিথ্যা তা বলিনে, তবে এই সব অমঙ্গলের মাঝে আলোকও আছে—"

"যাক, সে তর্ক থাক, আপনার জীবন-কথা বলুন—"

"পড়াশুনা করি গ্রামের পাঠশালে—তথন রুষ ও আকগানের সঙ্গে ইংরেজদের আসয় সংগ্রামের গুরুব দেশে থুব প্রচারিত হচ্ছে— সঙ্গে সঙ্গে স্বাদেশিকতার উদ্ভব হচ্ছে—শৈশবে ও কিশোরে এই স্বাদেশিকতার বোধ আমাকে থুব মাতিয়েছিল—"

"আর সেটা আজও আপনার মনকে কানায় কানায় ভরে রেখেছে—"

"তা রেখেছে, তার জন্ম আমি নিজেকে ধন্ম মনে করি—জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী একথা আমাদের দেশে ছিল, কিন্তু দেশাত্ম-বোধ কোনও দিন আমাদের ছিল না, তাই আমরা ইতিহাস শিখিনি—তত্ত্বকথা শুনেছি—যে উন্মাদনা Rule Britania, Rule the waves সঙ্গীতে আছে,—যে প্রেরণা মার্দেলিস গানে উল্লোধিত—সেপ্রেরণা আমাদের কোনও কালে ছিল না—"

"কেন প্রতাপ সিংহ ? বন্দেমাতরম্ গীতি ?"

"বন্দেমাতরম্ পশ্চিমের অনুকৃতি—ঊনবিংশ শতকে মুরোপীয়দের দেখাদেখি আমরা যে স্বাদেশিকতা শিখি, এটা তারই মূর্ত্ত বাণী— প্রতাপসিংহ যুদ্ধ করেছিলেন আপন রাজ্যরক্ষায়—তার পিছনে সমগ্র জাতির স্বদেশগ্রীতি কাজ করে নি—"

দীপ্তি বলিল—"কিন্তু শিবাজী—"

"ঐ একই কথা—শিবাজী মহারাষ্ট্র জাতি গড়তে বসেন নি— তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন—Nationalism বলতে যা বুঝায়, সেটা নয়া জিনিস। হাল-বিলেতি আমদানি—"

"তা নয়, ঋষেদের ও অথব্ববেদের যুগেও দিখিজয়ী বীরত্বের আশা ছিল প্রবল—তার বর্ণনা পাই তাদের বীরত্বয়ঞ্জক সূক্তে—স্বাদেশিকতা কোনও দেশেই গণ-তান্ত্রিক বস্তু নয়, ওটা বুদ্ধিজীবী মানুষের মনের বস্তু—আমাদের দেশে মাঝে বুদ্ধিজীবীর এত অভাব হয়েছিল—তার ফলে দেশে এসেছিল জাত্যাভিমান—আসেনি উদার দেশাত্মবোধ—"

"আমি আপনার প্রীতিকে শ্রন্ধা করি, কিন্তু স্বাদেশিকতা এদেশে ফুটতে পারে না, মেকলে বলেছিলেন যে এরা শঠ, ধূর্ত্ত, জুয়াচোরু — সেকথ। আজও সত্য—এমন চরিত্রহীন জাতের ভবিশুৎ অন্ধবারাচ্ছন্য—"

"আমি একথা মানি না—সব জাতের মধ্যেই রয়েছে খারাপ লোক—"

দীপ্তি উত্তেজিত হইয়া বলিল—"না, এমন হীনচেতা লোক অহ্যত্র ঘূর্লভ, অল্প লাভের এবং আশুলাভের আশায় আমরা ব্যবসায় ক্ষেত্রে হারি, আমরা পারি দাসত্ব করতে; কিন্তু সে কথা যাক, আপনার কথা বলুন—"

"কুলে এই স্বাদেশিকতার বস্থায় ভেসে যাই—ক্ষেচ্ছাসেবক সেজে সমস্ত সভা-সমিতিতে কাজ করেছি—উত্তরবঙ্গের বস্থায় গেছি সেবক হয়ে—অল্লের জন্ম বিপ্লবী দলে ঢুকতে ঢুকতে রয়ে গেছি। অত্যাচার প্রতিরোধ করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে বাধল বিবাদ, ফল হল শ্রীঘর—"

"আচ্ছা এইটাই বলুন, বিলেতি পুলিস দেখেছেন, তার সঙ্গে দেখেছেন দেশের পুলিশ—তুলনা করুন—"

অপূর্ব শ্লানমূখে বলিল—"একথা হাজার বার স্বীকার করতে হবে
—বিলেতে পুলিশের মধ্যে যে শৃষ্ণলা—যে কর্তব্যবোধ—যে আদর্শনিষ্ঠ
সেবা পাওয়া যায়, আমাদের দেশে তা পাওয়া যায় না—তার জন্য
দোষী আমাদের শাসন-ব্যবস্থা—আমাদের সাধারণ গণ-চিত্ত—
আমাদের চরিত্র—"

मीखि शंजिन।

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল—"হাসছেন যে ?"

দীপ্তি বলিল—"আপনি ঘুরে ফিরে একই সিদ্ধান্তে এলেন—" অপূর্বে বলিল—"হয়ত একই—তফাৎ এই আপনি নিন্দুক

মনোর্ত্তিতে কাজ করছেন আর আমি করছি দরদী বন্ধুর সহমর্শ্মিতা দ্ধিয়ে—"

"কিন্তু দরদ আপনাকে উপকৃত করবে না—জাতির জন্ম চাই কশাঘাত—ব্যঙ্গের কঠোর নির্ম্মম রূচ কশাঘাত—"

"শ্রীষর থেকে যখন ফিরলাম তখন অভিভাবকদের নজর পড়ল—
আমায় জার্মানী পাঠিয়ে দিলেন—পাঁচ বৎসর বিদেশে ছিলাম—
গান্ধীর মত—হেসো না—মহতের সাথে তুলনা করেছি বলে। মায়ের
কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—মদ ছোঁব না—মাংস খাব না—চরিত্র
হারাব না—সেকথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি—"

"অকলঙ্ক চরিত্রচন্দ্রে আমি কলঙ্ক অর্পণ করতে চাই না—কিন্তু মাংস না খাওয়ায়, মদ না ছোঁয়ায় কোনও পৌরুষ নেই—"

অপূর্ব্ব বলিল—"আপনার কথায় আমার ব্যাভেরিয়ার সেই তরুণী বন্ধুর কথা মনে পড়ছে—যখন পান করলাম না—এমন কি আপেল রসের মদও খেতে চাইলাম না—তখন সে বলেছিল—এতে লাভ কি ?"

"তাকে কি উত্তর দিয়েছিলেন ?"

"উত্তর দেওয়া মুস্কিল বই কি—তবে আধ্যাত্মিকতা, সংযম, ত্যাগ ও তপস্থার ধিচুড়ি করে তাকে নিরুত্তর করেছিলাম—"

"কিন্তু সে মিথ্যা ছাড়ুন, সংসারে বাঁচতে হলে খাত চাই—সে খাত পাই উদ্ভিদে—সে খাত পাই প্রাণীতে—অতএব নিরামিষ খাওয়ায় কোনও আখ্যাত্মিকতা নেই—"

অপূর্ব্ব সিগারেট ধরাইল। কুগুলীকৃত ধোঁয়া উড়াইয়া চলিতেছে আর নিশ্চিন্ত আরামে সে তাহাই দেখিতেছে। দীপ্তির প্রশ্নের তাই সে উত্তর করিল না।

দীপ্তি প্রশ্ন করিল—"চুপ করে রইলেন যে, ঘুম পাচ্ছে কি ?"

"না, আজ কোজাগর নিশি, তুমি হবে কোজাগর লক্ষ্মী—আমি করব তোমার উপাসনা—"

#### সহযাতিণী

"আবার চপলতা !"

"প্রসীদ! হে উগ্রচণ্ডে, তুমি প্রচণ্ডা তা জানি, কিন্তু মানুষের মন কেবল রুদ্রের সেবায় মগ্ন থাকতে পারে না, সে চায় বিস্তৃতি—সে চায় কাব্যের বিস্তার—"

"বলুন, সে মেয়েটিকে কি আপনি ভালবেসেছিলেন ?"

"না, তবে সে আমায় ভালবেসছিল—নীলনয়না এই তরুণী ভারতবর্ষকে ভালবাসত সারা অন্তর দিয়ে, সে মনে করত ভারতবর্ষে রয়েছে ঋষিদের তপোবন, ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে রয়েছে যোগী, সাধু, সন্ন্যাসী, যাদের বিবিক্ত মনে ব্রহ্মমূর্ত্তি উদ্ভাসিত—তাই সে ভারতে আসতে চেয়েছিল—"

"আপনি দেন নি, তার প্রতিদান ?"

"তাকে ভাল লেগেছিল। সে ছিল দর্শনের ছাত্রী—সে হয়ত আমাকে ভাল না বেনে বাসত তার ভারতবর্ধের আইডিয়াকে—"

"আপনি ভালবাদেন নি—কারণ আপনার ছিল বিরুদ্ধ আইডিয়া —এই বলতে চাইছেন ত ?"

"তুমি মনের কথা গুনতে পার ?"

"তা পারি, কিন্তু আপনি আপনার অবচেতন মনে তাকে ভালবেসেছিলেন।"

অপূর্ব্ব অবাক বিম্মায়ে দীপ্তির মুখের দিকে চাহিল—বলিল —"অসম্ভব!"

"অসম্ভব নয়—তবে এ সত্য আপনার প্রত্যক্ষ মন কখনও স্বীকার —সত্যি ভেবে দেখুন—স্বীকার করতে চায় নি—"

"কিন্তু সে প্ৰশ্ন কেন ? কৌতূহল না ঈর্যা। ?"

"ঈর্ষ্যা কেন হবে—আমি ত আপনাকে ভালবাসি না—"

অপূর্বে হাসিতে হাসিতে বলিল—"এখানে সাইকো এনালিসিস কি বলে ? আপনার অবচেতন মন কি বলে ?"

### সহবাতিণী

দীপ্তি রাগিয়া উঠিল, বলিল—"যান, আপনি ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপের যোগ্য নন—"

মান অভিমানের পালা কোথায় গড়াইত কে জানে, কিন্তু সে পালা অভিনীত হইবার পূর্বের কক্ষে একজন তরুণ যুবক এবং যুবতী। প্রবেশ করিল।

যুবতী দীপ্তিকে দেখিয়া বলিল—"বা রে দীপ্তি-দি যে—" দীপ্তিও বিস্মিত আনন্দে বলিয়া উঠিল—"কে তৃপ্তি নয় ?" "কেন চিনতে পারছ না দিদি ?"

দীপ্তি বলিল—"চেনা একটু অসম্ভব বই কি—কলেজের তন্ত্রী নেত্রী তৃপ্তির সঙ্গে বরবপু গৃহিণী তৃপ্তির সামঞ্জস্ত নেই বললেই হয়—"

তৃপ্তি সে কথার উত্তর দিল না—বলিল—"ইনি আমার স্বামী— অমুপম সেন, আমার বন্ধু দীপ্তি চৌধুরী—"

অনুপম অধ্যাপক, করযোড়ে নমস্কার জানাইল—জিজ্ঞাস্থ নেত্রে অপূর্বের দিকে চাহিল—বলিল—"আপনি মিঃ চৌধুরী—"

অপূর্বর রহস্থপূর্ণ ভঙ্গীতে বলিল—"অধমের নাম অপূর্বর রায়—" "ওঃ—" বলিয়া অমুপম হাসিল।

সে হাসির অর্থ, আমি ভুল করিয়াছিলাম, আমার অপরাধ মার্জ্জনীয়। সকলে স্থাসনে উপবিষ্ট হইলে তৃপ্তি বলিল—"তোমায় এখানে এমনভাবে দেখতে পাব—তা কথনও ভাবিনি—"

অপূর্বব উত্তর দিল—"অমঙ্গল কখনও কখনও মঙ্গল এনে দেয়—" তৃপ্তি হাসিতে তাহার উত্তর দিল।

# ॥ এগারো ॥

আলাপ চলিল।

অধ্যাপক সেন 'গল্লিয়ে'—বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—"দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য অমুসারে একই জিনিষ বিভিন্ন হয়—যা বিষ তাই আবার জীবন দেয়, সে কথা যদি বলেন তবে মানি—তবে মঙ্গলময় বিধাতা একজন আছেন—তিনি অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল আনছেন একথা আদৌ সত্য নয়—"

তৃপ্তি বলিল—"তোমার নাস্তিকতার তর্ক থাক—" দীপ্তি প্রশ্ন করিল—"ট্রেন কি আজ চলবে না—"

সেন উত্তর দিল—"হাা, রাত তিনটা নাগাৎ চলবে—ততক্ষণ জাগতে কফ হবে আপনার—"

দীপ্তি বলিল—"না না, আজ গল্প করে কাটানো যাক—অনেক দিন পরে তৃপ্তির দেখা পেয়েছি—কিন্তু আমি ভেবে আশ্চর্য্য হই— তৃপ্তি তুমি কেমন করে বধূর শান্ত জীবন গ্রহণ করলে—কলেজে তুমিই ত ছিলে নারী বিদ্রোহের অগ্রদূত—"

তৃপ্তি হাসিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল—"সে ভুল হয়েছিল দিদি—মেয়েরা স্বাধীন জীবনয়াপন করবে—এ মত বক্তৃতায় চলে, কাজের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ চলতে পারে না—"

অপূর্ব প্রীত হইয়া বলিল—"আপনার কথাটি পরিষ্কার করে বলুন, আপনার বন্ধুকে আমি এই কথাই বুঝাচ্ছিলাম—"

সেন বলিল—"কারণ? প্রয়োজনমমুদ্দিশ্য মন্দোহপি ন প্রবর্ততে—"

তৃপ্তি বলিল—"কারণ বোঝা শক্ত নয়, সৌন্দর্য্যের চরণে ভক্তির পুস্পাঞ্জলি—"

দীপ্তি বলিল—"পুস্পাঞ্চলি পড়লেই তা গ্রহণ করা চলে না—"
তৃপ্তি উত্তর দিল—"তা ঠিক, তবে এখানে স্বাতন্ত্র্য আছে—"
দীপ্তি বলিল—"কি বলছ? প্রতিনিধিত্ব করবার ভার পেয়েছ
কি গ"

তৃপ্তি হাসিল, বলিল—"মিঃ রায় তার জন্ম ছঃখিত হবেন না, বরং সন্দেশ খাওয়াবার ব্যবস্থা করবেন—"

সেন বলিল—"তর্ক নিপ্পায়োজন, পক্ষদের আপত্তির হেতু কি ?"

অপূর্ব্ব বলিল—"আমি বাদী—আমি আমার জীবন যৌবন সমর্পণ

করে বলছি—ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণম্।"

তৃপ্তি বলিল—"এখন তুমি বল দিদি—বদস্ত মম হালয়ম্—"

বাধা দিয়া দীপ্তি বলিল—"অত সহজ নয় বোন, বিয়ে ছেলেখেলা নয়—তোমরা নাটক ও রঙ্গ করতে বসেছ—কিন্তু এটা একটা অত্যন্ত গভীর বিষয়—"

সেন বক্তৃতার সুযোগ পাইল—"গভীর বই কি—মানুষের পরিণয়ের পিছনে আছে নৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং আরও বিবিধ 'ফ্যাক্টরস্', যার সামঞ্জন্ম চাই, যার সুসঙ্গতি চাই—পরিণয় সমাজ তরুর মূল—সমস্ত ভবিশুৎ চেয়ে রয়েছে, হয়ত এই মিলনে জন্মাবে মহাপুরুষ—যিনি অজ্ঞানের তিমির দূর করবেন, যিনি হুর্গতিতে আনবেন আশার আলোক—"

অপূর্ব বলিল—"এত আপনার নাস্তিকতা নয়, বুএত পরম ভাগবতের আস্তিকতা—"

"নান্তিকতা—!" সেন বলিল—"আমি মোটেই নান্তিক নই, আমি আন্তিক, তবে ভাগবতে নই—আমি বিশ্বাস করি মহামানবতার, মনুষ্যত্ত্বের বিকাশের জন্ম মানুষের লাগতে হবে—এই পৃথিবী ছিল বন্ম, মানুষের প্রতিভা সেখানে এনেছে সৌধ ও কানন—আমি নান্তিক নই, আমি প্রগতির উপাসক—"

"তাহলে"—দীপ্তি উত্তর দিল—"আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে—আমিও মানবতার জয় চাই—"

তৃপ্তি বলিল—"কিন্তু মুক্তিল ভাই—ওখানে বড়শী কেলে লাভ নেই—ও মাছ আমি ধরেছি—আমার অধিকার আমি ছাডব না—"

দীপ্তি বলিল—"কিন্তু ওটা স্বত্বোধ—ওসব চলবে না—স্বত্ব ও স্বামিত্বই মানুষের অনর্থের মূল—"

তৃপ্তি কৌতুকোচ্ছুল স্বরে বলিল—"তোমার স্বন্থহীন কমুনিজমের জয় হোক. কিন্তু আমি বেচারী স্বামিত্ব হাডতে পারব না—"

সবাই হাসিল।

সেন বলিল—"তাহলে প্রতিযোগিতায় আপনাকে স্বামিত্বলাভের প্রয়াস করতে হয়—"

"না, না, স্বামিত্ব আমি মানব না—আমি চাই বিবাহে হবে তুল্যত্ব —সমানাধিকার—সেই স্বাধিকারে থাকবে অপ্রতিহত মুক্তি, সেখানে চলবে না শাসন, চলবে না অত্যাচার, চলবে না একের আধিপত্য—"

সেন বলিল—"হোক সে স্বামীর, হোক সে স্ত্রীর—"

তৃপ্তি বলিল—"কিন্তু আমি তোমায় শাসন করিনে—"

অপূর্ব বলিল—"তর্কে বর্ত্তমান দল ব্যক্তি নয়—তারা শুধু বাগ্-যন্ত্র—"

দীপ্তি বলিল—"বিয়ে Irrational knot নয়—সেটা যুক্তির বন্ধন—"

তৃপ্তি বলিল—"শুধু কি যুক্তির? সে বন্ধন মুক্তির—স্বার্থপরতা সেখানে মুক্ত হয়, মুক্ত হয় অন্ধ আত্মাভিমান—কলে জাগে পীরিতি-কমল—"

"ও—আপনি বৈষ্ণব কবিতা পড়েছেন—বুঝি—"

তৃপ্তি বলিল—"পড়িনি—বাংলা মাটীর খাঁটি জিনিষ ওটি—এত সরল, এত মধুর, এত অমৃত-মাখা জিনিষ বাংলা সাহিত্যে হয়নি—"

### শহৰা ত্ৰিণী

সেন বলিল—"তা ঠিক, আধুনিক সাহিত্য বিদেশের জল-হাওয়ায় মানুষ হয়েছে—বৈষ্ণব-সাহিত্য বাংলার মর্ম্মে কোটা ফুল—ওখানে সংস্কৃত বা প্রাকৃত সাহিত্যের কোনই প্রভাব পড়েনি—"

তৃপ্তি বলিল—"তোমার তৃচ্ছ সমালোচনা থামাও—শুমুন—আমি গাইছি বৈষ্ণব কবির গাম—"

অপূর্ব্ব বলিল—"গান, আমাদের কৃতজ্ঞ অন্তর চির ঋণী থাকবে—" তৃপ্তি গাছিল—"তার গলায় সাতটা হুর খেলে, সাতটি পোষা পাখীর মত, চণ্ডীদাসের ভাষায় যা ছিল গোপন অব্যক্ত-সঙ্গীতের রণনে তাহা প্রকাশিত হয়।

অপূর্ব্ব, সেন ও দীপ্তি মুগ্ধ হইয়া শুনিল—

ঢল ঢল কাঁচা

অঙ্গের লাবণি,

অবনী বহিয়া যায়।

ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে.

মদন মুরছা পায়।

কিবা সে নাগর, কি খেনে দেখিল. रिश्तर त्रहेल मृदत्र।

নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল,

কেন বা সদাই ঝুরে।

হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া.

নাচিয়া নাচিয়া যায়।

নয়ান কটাক্ষে বিষম বিশিখে.

পরাণ বিন্ধিতে ধায়।

মালতী ফুলের মালাটি গলে.

হিয়ার মাঝারে দোলে।

উডিয়া পডিয়া মাতল জমরা

घूतिया घूतिया तूला।

#### **শহ**ধাত্রিণী

কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে।
এমন কঠিন নারীর পরাণ,
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে
দাস গোবিন্দে কয়।

গান শেষ হইল, কিন্তু স্থর-বাকার কাণে বাজিতে লাগিল। মোহাবিষ্ট শ্রোতৃর্ন্দ নিরুত্তর অনুভূতি দিয়া তাহাদের পরিতৃপ্তি জানাইল।

খানিক পরে দীপ্তি বলিল—"এ গানের মাঝে অনেকে আনন্দ পায় শুনি—কিন্তু সে আনন্দ যৌন স্থখানুভূতির—তার ভিতর আদৌ আধ্যাত্মিকতা নেই—"

সেন বলিল—"ফ্রয়েড বলছেন—কিন্তু জানবেন ফ্রয়েডের মতবাদ টিকবে না—মানুষের সাধনায় প্রেরণার উৎস যৌনতৃপ্তি নয়—মানুষের মধ্যে রয়েছে উচ্চতর ভাবভূমি—রয়েছে প্রগতিবোধ—"

অপূর্বব বলিল—"কিন্তু আপনি আমার আরজি ভুলতে বসেছেন ?" "ওঃ"—বলিয়া সেন প্রশ্নাসূচক দৃষ্টিতে দীপ্তির দিকে চাহিলেন— দীপ্তি বলিল—"আমি তৃপ্তির মত শুনতে চাই।"

তৃপ্তি হাসিল, বলিল—"আমার মতে লাভ নেই দিদি—আমি ত অন্যাগতি—"

"তাহলে মনে মনে ক্ষোভ রয়েছে তোমার—" "বালাই, ষাট !" দীপ্তি বলিল—"তবে ?"

তৃপ্তি কহিল—"রুচি কখনও মেলে না—কার সাথে কখন কার প্রীতি হয় কে জানে, অতএব এবিষয়ে তৃতীয় পক্ষ অনাবশাক—"

দীপ্তি তর্ক জুড়িল—"অথচ বোন, আমাদের দেশে চিরকালই
মন্ত্রর সেই বিধান চলেছে—যার বিয়ে তার মন নেই, পাড়া পড়শীর
কুটনো কামাই—কিন্তু আমি সে মত চাইনে—আমি চেয়েছি
বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞ মত জানতে—"

তৃপ্তি বলিল—"আমি মনে করি বিবাহিত জীবন নারীর প্রিয়তম ধন—"

"বল কি বোন—কোধায় তোমার সেই স্থালাময়ী ছ্যতি ? কোধায় তোমার সেই অগ্নিগর্ভ বক্তুতা ?"

তৃপ্তি বলিল—"আজ বুঝতে পারছি—এসব অসার জল্পনা, নারী গৃহেই সমাজ্ঞী—আনন্দ রয়েছে এই কর্ত্ত্ব—"

"এই দাসীপনায় বলতে পার ?"

"তা বললেও ক্ষতি নেই দিদি—পত্নী একাধারে দাসী ও প্রভু।"

সেন বলিল—"সখীর মত ত জানলেন—এইবার আপনার মত বলুন—"

দীপ্তি বলিল—"অন্ত কথা বাদ না হয় দিলাম—কিন্তু আমাদের বুদ্ধি ও আদর্শ বিপরীত, কাজেই—"

সেন তর্ক জুড়িল—"যদি অশ্লীল মনে না করেন, তবে বলতে পারি, বিপরীতের মিলনে স্থাজনন সার্থক হয়—সন্তান, পিতা ও মাতার বিভিন্ন ধর্ম্মে বিচক্ষণ হয়ে যুগোত্তর মাসুষ হয়ে ওঠে—"

তৃপ্তি বাধা দিয়া বলিল—"তোমার তর্ক রাখ—মামুষ যখন বিয়ে করে, তখন দূর ভবিশুৎ তাকে লুক্ক করতে পারে না—"

অপূর্ব্য বলিল—"এই জন্মই হিন্দু বিবাহ অভিভাবকের হাতে দিয়েছিল নির্ববাচন-ভার।"

সেন বলিল—"কিন্তু আপনি এক্ষেত্রে সেই প্রথা ভঙ্গ করছেন—" "তা করছি, কিন্তু আমরা উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক—"

তৃপ্তি বলিল—"কিন্তু এখানে অভিজ্ঞতা কাজে আসে না—মায়া-কাজল চোখে লাগলে জ্ঞান থাকে না মামুষের—"

সেন তর্ক করে—"আমি মানবতার উপাসক, আমি চাই মহন্বর মাসুষের উলোধন—আমাদের সমস্ত শক্তি সেই মহামানবের জন্মের জন্ম নিযুক্ত করতে হবে—তাই আমি আপনাদের মিলতে বলি—"

দীপ্তি বলিল—"এ আপনার চমৎকার রায়—"

সেন বলিল—"চমৎকার, কিন্তু অন্যায় নয়, সৌজাত্য একটা বিছা, তার জন্মে ভাবালুতা ত্যাগ করতে হবে—"

দীপ্তি প্রশ্ন করিল—"কিন্তু মোটেই কি ভাবালুতা ?"

সেন বলিল—"তা কেন? পণ সর্বস্বত্যাগ—মহাপুরুষের আবির্ভাব সারা জ্বশং চায়—তার জন্ম সব ত্যাগ করতে হবে—"

তৃপ্তি বলিল—"কিন্তু এ আদর্শ শুনতে মিন্ট, কিন্তু যারা সেই আলেয়ার পিছনে ছুটবে তাদের কি স্থুখ ?"

অপূর্বব বলিল—"আদর্শকে যারা ভালবাসে, তারা তা পারে—"

সেন উত্তর দিল—"আমিও তাই বলি—ভূমাকে গ্রহণ করতে হবে
—সর্বস্থ বিনিময়ে—মাতৃত্ব তাই কল্যাণময় আদর্শ—আপনাদের
ত্রজনের রাজযোটক হবে ?"

"আপনি জ্যোতিষও মানেন—"

"মানিনা বললেও ভূল হবে—ওটা একটা অসম্পূর্ণ বিজ্ঞা— কোথাও যে কাজে লাগবে না, তা নয়—"

দীপ্তি কহিল—"আপনাদের সঙ্গে এইখানেই আমার তকাৎ— আমি নব্যা—নৃতন যুগ বলছে যা বুদ্ধির দারা স্থগম নয়, তাকে আমরা মানব না—"

অপূর্বব কহিল---"কিন্তু এটা আপনার ভ্রম, বিজ্ঞান ও যুক্তি সব

## **নহ্যাত্রি**ণী

জিনিষকে কিছুতেই ধরতে পারে না—মেটাফিজিকস্ বাদ দিলে সত্যের প্রতিষ্ঠা থাকবে কোথায় ?"

সেন কহিল—"এই বৈপরীত্যই আপনাদের পক্ষে থুব ভাল জিনিষ হবে—"

তৃপ্তি কহিল—"তাহলে চুলোচুলি লাগবার স্থবিধা হবে—"

সেন বলিল—"তা মন্দ কি ? একটানা মধুও বিষ হয়ে ওঠে— কলহ চাই. তা না হলে প্রেম তিক্ত হয়ে ওঠে—"

দীপ্তি বলিল—একি আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ?"

সেন বলিল—"আপনার বন্ধু, তার উত্তর দিতে পারেন—আমি তাকে বলি—এক্ষেয়েমি ভাল নয়, মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন চাই—"

এমন সময় ফৌশন মাফার আসিলেন। নম্রভাবে বলিলেন— "এইবার গাড়ী ছাড়বে—"

অপূর্বব বলিল—"চলুন একসাথে যাওয়া যাবে—"

সেন বলিল—"পৃথক কি ভাল হত না ?"

তৃপ্তি বলিল—"না, আমরা ফেনী নামব—তথন শেষ মীমাংসার স্থযোগ হবে—"

সেন কহিল—"কিন্তু তাহলে ঘুম হবে না—"

তৃপ্তি বলিল—"নাই বা হল একদিন—"

দীপ্ত বান্ধবীর প্রস্তাবে বিরোধিতা করিল না। জীবনে এমনই আসে এক এক অবিশ্বরণীয় মূহূর্ত্ত—প্রাণের শুদ্র শিখাকে সে জালিতে চায়—পারে কি, পারে না, তাহাই জীবনে ট্রাজেডি ও কমেডিতে পরিণত হয়। অপূর্বর এই অভিনবের স্পর্শ উপলব্ধি করিতে চেফা করিল। তাহার জাগ্রত চেতনায় যদি দিব্যের আবির্ভাব হয়, সেই স্বপ্নই দেখিতে লাগিল।

# ॥ वादवा ॥

গাড়ী চলিল।

সেন বক্ততা আরম্ভ করিল।

নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রি। বন ও প্রান্তর মৌন ধ্যানে মগ্ন। তাহার মধ্যে মানুষের কণ্ঠ কর্কশ লাগে। প্রান্তরলক্ষ্মী হয়ত বিরক্তির ক্রকুটি ভঙ্গ করেন। তবু মানুষের রথ চলে—মানুষের কণ্ঠ জাগে।

"জীবনের সম্পূর্তির জন্ম চাই নর ও নারীর মিলম—পুরুষ একক সম্পূর্ণ নয়, নারী একক সম্পূর্ণ নয়, তাই একক জীবন যায়া যাপন করে, তারা জীবনকে পরিপূর্ণভাবে দেখতে পারে না—তাদের আমিত্বের প্রসার হয় না—"

দীপ্তি বলিল—"আপনার এই পুণ্যের ধারণা আমি মানতে পারি না। মানুষ বাঁচে আপন স্প্রিশক্তির প্রেরণায়—বাইরের থেকে যে ভার আস্ত্রক, হোক সে ধর্মের, হোক সে নীতির, তা কখনই কল্যাণপ্রসূহয় না—"

অপূর্ব্ব বলিল—"কিন্তু আত্মন্তরিতায় পথ চলা ভুল—তাই ঋষিরা বিধান করেছেন, ধর্মতন্ত প্রকাশ করেছেন—"

দীপ্তি উৎসাহভরে উত্তর দিল—"আমাদের দেশে শান্ত্রের এই জগদল বাহন সাধন না হয়ে ভার হয়েছে। মানুষের পক্ষে ভুল করবার, ভুল করে শিখবার স্বাধীনতা থাকা চাই—যে জীবনে কোনও অস্তায় করেনি, সে কোনও কাজ করতে পারে না—"

তৃপ্তি বলিল—"কিন্তু এ তর্ক কেন ? আমরা শাস্ত্র বিচার করতে বসিনি—"

সেন বলিল—"ধর্ম্মের স্বাধীনতা ত আমি অস্বীকার করছি না—" দীপ্তি ইন্ধন যোগাইল—"নারীর স্বাধীনতা করছেন, আপনার মতও

যা, মনুর মতও তাই—ক্রীর পতি ছাড়া গুরু নাই—ক্রীর স্বাতস্ক্র্য নাই
—সে চির-পরাধীন—সে চির-দাসী—"

তৃপ্তি বলিল—"দিদি, অমৃতসরোবরে যে ডোবে, সে তর্ক করে না— সে কেবলই পান করে—অমৃতরদধারা আকণ্ঠ পান করে—আমি বলছি, তুমি তাই করো।"

অপূর্বব বলিল—"আমার বিশ্বাস, আপনার কথায় আপনার বন্ধুর স্থমতির উদয় হবে।"

দীপ্তি রাগিয়া উঠিল—"আপনি অন্তায় অত্যাচার করছেন। আপনার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার মাত্র আলাপ—আপনি ভদ্রতার সীমা লজ্ঞ্মন করছেন—"

দীপ্তি রাগে অত্য দিকে মুখ ফিরাইয়া গন্তীর হইয়া বসিল।

সেন খানিক চুপ করিয়া রহিয়া বলিল—"আমাদের সংস্কৃত প্রবচন বহবারত্তে লঘুক্রিয়া এ আপনারা জানেন—অতএব ভয় নেই অপূর্বব বাবু—আপনার সহযাত্রিণী তার ক্রোধ সংবরণ করবেন—আপনার হয়ে আমরাও প্রসন্মতার দাবী জানাই।"

मीखि উত্তর দিল না।

তৃপ্তি কৌতুকের হাসি হাসিল, বলিল—"এটা ত দাস্পত্যকলছ নয়।"

সেন বলিল—"সেকালে নর ও নারীর বন্ধুত্ব ছিল না, তাই শ্লোকটির পাদপূরণ প্রয়োজন।"

"কেমন ভাবে ?"

"বন্ধুবান্ধবী কলহে চ—কথাগুলি জুড়ে নিলেই হবে।"

मीखि এই त्रमानात्म यांग मिन ना।

অপূর্ব্ব কহিল—"আমায় ক্ষমা করুন, প্রগল্ভ আলাপে আমি অন্যায় করেছি—আপনার ব্যক্তিত্বের সম্মান করিনি।"

তৃপ্তি সেনকে বলিল—"তুমি কখনও এমন করে ক্ষমা চাওনি।"

#### সহযাতিণী

"সে আমার গৌরব নয়, সে আমার পরাজয়।" দীপ্তি এবার ফিরিল, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল—"কেন ?" "কারণ, অপরাধ করবার গুর্জ্জয় সাহস আমার নেই, তাই।"

দীপ্তি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সকলে সে হাসিতে যোগ দিল। হাসির প্রবাহ সমস্ত জমাট অভিমান ভাসাইয়া দিল।

অপূর্ব বলিল—"আমার জীবনের কথা ওঁকে বলেছি, উনি ওঁর জীবনের কথা বলবেন, বলেছেন—"

"তা মন্দ নয়, টাকা বাজিয়ে নেওয়া ভাল। তা মন্দ হবে না, বাকি পঞ্চুকু আপনার কাহিনী শুনে কাটবে।"

তৃপ্তি স্বামীর দিকে ভর্সনা সূচক ভাবে চাহিয়া কহিল—"এ তোমার ঠিক নয়—মেয়েদের জীবন ইতিহাস শুনতে কৌতূহল ঠিক নয়।"

অপূর্ব্ব বলিল—"হয়ত সঙ্গত নয়, কিন্তু এটা একান্ত স্বাভাবিক, কারণ এই কৌতৃহল আছে বলেই, বাজারে নভেল চলে।"

সেন বলিল—"রসের মধ্যে যেটা আদি, ষেটা অকৃত্রিম, সেটা এই কোতৃহল, তুমি যদি অথুসি হও, তাহলে যত কাব্য লেখা হয়েছে, সব পোডাতে হবে।"

অপূর্ব্ব বলিল—"পতিত্রতা পত্নীর পক্ষে এটা স্বাভাবিক, পরকীয়া রুসে তারা সম্মতি দিতে পারে না।"

সেন তর্ক করিল—"কিন্তু ভায়া, এর মধ্যে আপনি তরুণীবান্ধবীকে একচেটিয়া সম্পত্তি মনে করছেন কেন—উনি কুমারী—অতএব—"

তৃপ্তি রাগিল—"জান আমার বন্ধুকে নিয়ে রঙ্গ করলে চলবে না।" "চলবে না তা জানি।"

দীপ্তি বলিল—"আপনারা অনর্থক ঝগড়া করছেন, আমার জীবন ঘটনা শৃক্ত—প্রেম শৃক্ত, তার মধ্যে রস নেই।"

সেন কহিল—"আছে, তা Zানতি পারেন না।"

# नश्याजिनी

সবাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দীপ্তি বলিতে আরম্ভ করিল—"আমি সংস্কৃতির উপাসক, আমি চাই মাসুবের জীবন শিল্পে, সুকুমার কলায়, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনে ও বুদ্ধির প্রকাশে দীপ্ত ও ধন্য হয়ে উঠুক। বাংলাদেশে মাসুবের জীবন একান্ত দরিদ্র ও হীন, তাই প্রতি মুহূর্ত্তে আমি ব্যথা অমুভব করি।"

সেন বলিল—"আপনার সঙ্গে দেখছি তাহলে আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে, মহামানবতা আর সংস্কৃতি একই জিনিষ।"

তৃপ্তি বলিল—"কিন্তু ও মিল খুঁজতে যাওয়া অনর্থক চেষ্টা। সেন বলিল—"ভয় নেই দেবী—তুমি রবে অনন্তা সাম্রাজ্ঞী।"

দীপ্তি বলিল—"তার জন্ম চাই নৃতন শিক্ষা—নৃতন স্বাধীন মনোরত্তি। দেশে দেশে এতদিন যে শিক্ষা চলেছে, তাতে মামুষের দৃষ্টি হয়েছে আড়ফ। আমরা যে যুগমানবের স্বপ্ন দেখি—তারা এই পঙ্কিল আবহাওয়ায় বাড়তে পারে না—তাদের জন্ম চাই নৃতন পরিবেশ—নৃতন ক্ষেত্র—নৃতন শিক্ষা।"

সেন বলিল—"যা শুনছি, তাতে আপনি সহধর্মিণীর সধী না হয়ে যদি সহধর্মিণী হতেন, তাহলে হয়ত আমার কথাটিও জগতকে শুনিয়ে যেতে পারতাম।"

তৃপ্তি কটাক্ষ করিয়া বলিল—"আবার !" সেন নিশ্চুপ হইল।

অপূর্বব এবার বক্তৃতা জুড়িল—"আপনার superman নৃতন কল্পনা নয়, নীটজে তার স্বপ্ন দেখেছে—বার্ণাডশ তার কথা বলেছে—বড় বড় কথার সাজি দিয়ে কি লাভ ? আদর্শ যখন শৃহ্যতায় শোভা পায়, তখন তার কোনও মূল্য নেই—জীবনে যখন তা কোটে, তখনই তাকে আমরা গ্রহণীয় সম্পৎ হিসাবে দেখি।"

দীপ্তি তর্কের উত্তর দিতে কোমর বাঁধিল। "আদর্শ শৃহ্য-কিন্ত

মাসুষ যখন তার অনুসরণ করে, তখন সে সার্থক হয়ে ওঠে। আমার
এ নিক্ষল আফালন নয়—আমি ব্রত নিয়েছি—এই কল্যাণ-ব্রত।
আমাদের মৃঢ় মান জাতির কঠে এই সাম্যের গান ফোটাব—তাদের
বোঝাব যুগ যুগ শাস্ত্র ও রাষ্ট্র যে নিগড় তাদের কঠে পরিয়েছে, সেটা
মিখ্যা—তারা তাদের অমোব বীর্য্যে জাগুক—তখন দেখবে, ধন,
সম্পৎ ও শক্তি তাদেরই।"

অপূর্বৰ প্রভ্রাত্তর দিল—"এত কমিউনিজম্।"

দীন্তি বলিল—"একটা নাম দিলেই বা নিলেই তাকে বোঝান যায় না—বরং তথন সেটা অবুঝ হয়ে দাঁড়ায়—লোকে তাকে বিশ্লেষণ করে না—লোকে অমান বদনে মেনে নেয়—আমি যা বলছি তা একান্ত আমারই চিন্তার ধন, তবে সেই চিন্তার খোরাক পেয়েছি নানা আধুনিক মনীধির চিন্তাধারায়—তার জন্ম লক্ষা নেই।"

সেন এবার কথা বলিবার স্থযোগ পাইল। কহিল—"বাদামুবাদ চলছে, কিন্তু আপনার সহজ কথাটি আমরা এখনও বুঝতে পারি নি।"

তৃপ্তি বলিল—"আমিও না।"

দীপ্তি বলিল—"জগৎ চলছে—তার চলাটা সত্য। প্রতিদিনের স্থ্যোদয় তার সাক্ষী। এই চলমান কালের পটভূমিকায় মামুমের সংস্কৃতি গড়ে উঠছে—সেটা কালের জয়টীকা নয়—সেটা মামুমের মহন্ব। আমরা যা গড়েছি, তা সম্পূর্ণ নয়, তাই পূর্ণতার জন্ম আমরা অগ্রসর হব। অতীত আমাদের ভূলাবে না—ভবিশ্বৎ আমাদের ডাকবে—সেই ডাক শুনে আমরা চলব নিরক্ষ্ণ যাত্রী। সমস্ত বন্ধনহীন সমস্ত শৃঞ্জলহীন—তুর্বার স্বাধীনতার মদে মত্ত হয়ে।"

তৃপ্তি প্রশ্ন করিল—"ততঃ কিম ?"

দীপ্তি কহিল—"আমরা ফলাকাখাহীন, আমরা নিজাম কর্মী, আমরা দেখছি দেশে দেশে জাতিভেদ রয়েছে—শ্রেণীভেদ রয়েছে—

তাতে মনুষ্যত্বের অবমাননা হচ্ছে। তাই আমরা ভাততে জাত, ভাতত বর্ণ, ভাততে শ্রেণী, সমানাধিকার ও সাম্যের জয়ধ্বনিতে আমরা দেশ দেশ মন্দ্রিত করব। আমরা দেখছি পুরুষ নারীকে করেছে ভারবাহী পশু—করেছে কৃতদাসী, তাই সেই শিকল আমরা ভাতত।"

তৃপ্তির ঘুম আসিয়াছিল, সে গদিতে মাথা দিয়া চুলিতেছিল—
দীপ্তির শেষ কথাগুলি তাহার কাণে চুকিল। চোখ মুছিয়া সে
বলিল—"কিন্তু তোমার অতিমানব ত স্বয়স্তু হতে পারবে না—তাদের
ত জন্ম নিতে হবে নারীর গর্ভে।"

দীপ্তি উত্তর দিল—"তা হবে, কিন্তু জননী হওয়ার স্থযোগ সবাই যদি নেয়, তাহলে আদর্শ প্রচার করবে কে ? আমি নিয়েছি প্রচারের ভার—নূতন মন্ত্র জাগবে আমার তপস্থায়, আমি হব ঋষি।"

কেহ ইহার প্রত্যুত্তর দিল না। তৃপ্তি চুলিতেছিল, সেনের চোখেও ঘুম লাগিতেছিল, অপূর্ব্ব বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল।

সেন চোখ তুলিয়া চাহিল, কহিল—"আপনাদের ঘুম পাচ্ছে— তর্ক থাক, শুয়ে পড়ুন।"

অপূর্ব্ব সহসা সাড়া দিয়া উঠিল—"না না, ফেণীর আর বেশীদূর নেই, আপনার সঙ্গে আর কবে দেখা হবে কে জানে ?"

"তা ঠিক, আমরা থাকি মকঃস্বলে।"

তৃপ্তি জাগিয়া উঠিল, সখীর দিকে ফিরিয়া বলিল—"কিন্তু দিদি আমাদের ঋষিরা ত কোমার্য্যের উপাসক ছিলেন না—তাদের উপাশু উমা-মহেশ্বর—গৃহজীবনে তারা পার্ববতী পরমেশ্বরের জীবনের অমুকৃতি করতে চেফা করতেন।"

সেন বলিল—"অনেক তর্ক হয়েছে, ফেণী এসে পড়ল, যে কথা আপনাকে বলতে পারি, তৃপ্তির সখী হিসাবে—সে কথা বলে বিদায় নিতে চাই। প্রেম যখন তার স্থধার কলস নিয়ে এসেছে, তখন তর্ক ঠিক নয়, ব্রত বিবাহিত জীবনেও প্রচার করা চলে।"

দীপ্তি কথার জবাব দিল না, কথা বলিল তৃপ্তি—"সময় কত তাড়াতাড়ি চলে যায়, মন খুলে আলাপ হল না দিদি, আমাদের চাঁটগার বাসায় যেও, আমরা থাকি পাহাড়টার নীচে, চমৎকার ছোট বাংলো, কয়েকদিন থাকলে খুব স্থাী হবো।"

অপূর্ব বলিল—"বন্ধুকে ত নিমন্ত্রণ করলেন, আমাকে দূর করে দিলেন।"

তৃপ্তি হাসিল, কোতুকস্মিত কণ্ঠে জবাব দিল—"দূর করিনি, জানি কান টানলেই মাথ। আসে, অতএব—"

দীপ্তি বলিল—"তৃপ্তি! তুমি কি অসভ্য হয়ে উঠেছ, এসব অশ্লীল রসিকতা একজন কলেজ-পড়া মেয়ের মুখে একদম মানায় না।"

তৃপ্তি কেবল হাসিয়াই তাহার জবাব দিল।

কেণী ফেসন আসিল। কুলীর হাঁক-ডাক নিস্তব্ধ রাত্রির নীরবতাকে যেন ভেংচায়। সেন কুলীর মাথায় লাগেজ চাপাইয়া তৃপ্তিকে নামিতে বলিল। তৃপ্তি দীপ্তিকে নমস্বার করিয়া, চট্টগ্রামে তাহার বাসায় যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া, অপূর্বকে নমস্বার করিয়া নামিল।

দীপ্তি জানালা খুলিয়া সখীর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিল।

সেন বলিল—"নিরাশ হবেন না, অপূর্বববাবু! যা সহজে পাই
তার দাম বেশী নয়, তুল্লভিকে জয় করাই বীরোচিত—"

অপূর্ব্ব করমর্দন করিয়া এই সহামুভূতির জন্ম কৃতজ্ঞতা জানাইল।
গাড়ী ছাড়িবার পাঁচ মিনিটের পূর্ব্বে যে ঘন্টা বাজিল, ভৃপ্তি বলিল
—"আমি জানি দিদি, তুমি ভুল করবে না—"

এমন সময় সেন বলিল—"এই যে মিঃ কুপার, নমক্ষার, বা মিসেস কুপারও আছেন, নমক্ষার—স্থপ্রভাত—"

মিঃ কুপার বলল—"স্থপ্রভাত মিঃ সেন—" মিসেস কুপার বলল—"মিসেস সেৰও আছেন, নমস্কার—"

সেন বলিল—"গাড়ীতে উঠুন, সময় নেই—এরা আমাদের বন্ধু, ইনি মিঃ রায়, ইনি মিস চৌধুরী—তার পরে অপূর্ব্ব ও দীপ্তির দিকে কিরিয়া—এঁরা আমাদের ওখানের মিশনের লোক—আমেরিকান— এঁদের সঙ্গে বাকি পথ আপনাদের স্থাই কাটবে—"

গাড়ী ছাড়িল। সেন ও তৃপ্তি বহুক্ষণ দাড়াইয়া বন্ধুদের দিকে তাকাইয়া বহিল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে সেন পত্নীর হাতে হাত রাখিয়া বলিল—তোমার বন্ধু সত্যই আশ্চর্য্য মেয়ে—"

তৃপ্তি খানিক কৌতুকে, খানিক কৌতুহলে জিজ্ঞাসা করিল—
"কেন ?"

সেন চলিতে স্থরু করিয়াছিল, থামিয়া বলিল—"ওই মেয়েটির মন ইস্পাতে তৈরি—ওর উচ্ছাসহীন, বাপ্পহীন, বলিষ্ঠ বিপ্লব—ওর এই পরুষ পুরুষত্ব—এ ভাঙ্গবে না জীবনে ঝড়ের রাতে—এ তুঃখ ও ব্যথাকে কঠোর প্রতিবাদ করে দাঁড়িয়ে থাকবে স্থপ্রতিষ্ঠ—উন্লতশীর্ষ এবং অগ্নিবীর্যা।"

তৃপ্তি বলিল—"থাক থামো—তুমি বক্তৃতা করছ না—সেটা মনে আছে ত ?"

সেন সে কথায় কান দিল না। চলস্ত গাড়ীর দিকে চাহিয়া অন্তমনে বিধাতার উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া মনে মনে বলিল—"ভগবান এই যুগলকে তুমি যুক্ত করিও।"

সাধক যাহারা, তাহারা বলেন, ভগবান মানুষের কাতর প্রার্থনা শোনেন। কিন্তু সে তর্ক এখন নিম্ফল। গ্রন্থকার বিধাতা নহেন— গল্ল-গতির রহস্থময় প্রবাহ তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। পাঠক হয়ত অবিশাস করিবেন, কিন্তু ইহাই একান্ত সত্য।

# ॥ তেরো॥

মিসেস কুপার বসিয়া দীপ্তির দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আপনার এতদিন বিয়ে হয়নি আশ্চর্য্য—"

মিঃ কুপারও মাথা নাড়িয়া ল্রীর মন্তব্য সমর্থন করিলেন।

অপূর্ব বলিল—"আপনারা মিস মেয়োর দেশের লোক—
আপনারা ধারণা করেন—আমাদের দেশে শিশু-বিবাহ চলে—"

প্রশোঝাঁঝ ছিল। মিঃ কুপার রৃদ্ধ শুদ্রবেশ অথচ মুখে সোম্য-প্রশান্তি ধীরে ধীরে বলিলেন—"মিস্ মেয়োর কথা ভুলুন, বাল্যবিবাহ এদেশে আছে এটা মিথ্যা নয়—"

অপূর্বর চাঙ্গা হইয়া বসিল। রণ-সমূত্যম। খোঁচা খোঁচা বাণ ছাড়িয়া বিপক্ষবধে প্রবৃত্তি, কহিল—"হোক সত্য, কিন্তু কি ক্ষতি হয়েছে তার ? আমাদের বিয়ে আর আপনাদের বিয়ে এক জিনিষ নয়—বালক বর ও বালিকা বধ্ স্বামী ও স্ত্রীর জীবনযাপন করে না— স্থকুমার বয়সে বধ্ পতিগৃহে যায়, সেখানে সে আপনাকে পতিগৃহের উপযুক্তা করে গড়ে নেয়—"

মিসেস কুপার বক্তার উৎসাহ ও দেশগ্রীতিতে মুগ্ধ হইলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এসব তর্ক থাক মিঃ রায়, কিন্তু আপনাদের বিয়ে Loveless marriage, একথা স্বীকার করেন ত ?" "না—"

সকলে অবাক বিম্ময়ে বক্তার মুখের দিকে চাহিল।

অপূর্বব সাগ্রহ কোতৃহল নির্ত্তি করিতে লাগিল—"আপনাদের দেশের ও আমাদের দেশের বিবাহ-প্রথা মূলতঃ বিভিন্ন—আমাদের বিয়ে জন্মজন্মান্তরের সংক্ষার—আপনাদের ওটা চুক্তি—সতীত্ব বিয়ের পূর্বেব আপনাদের দেশে মানে না—সতীত্ব আমাদের শাশ্বত আদর্শ

#### **নহযাত্রি**ণী

—বিয়ের আগে আমাদের প্রেম হয় না একথা ঠিক, কিন্তু বিয়ের পর আমাদের নর ও নারী প্রেম অর্জ্জন করেন—"

মিঃ কুপার হাসিলেন, বলিলেন—"আপনার নামও অপূর্বন, আপনার কথাও অপূর্বব—তুমি কি বলতে চাও মা ?"

রুদ্ধের কথায় পরিতৃপ্তির মাধুর্য্য মাখানো। দীপ্তি সমন্ত্রমে উত্তর্ক্ত দিল—"এ তর্ক মিঃ রায় ভাল করতে পারবেন—আমার মতকে উনি বিলেতি মত বলে ওড়াতে চান—"

মিসেস কুপার হাতের ব্যাগটি পাশে নামাইয়া দীপ্তির দিকে সোৎস্থক দৃষ্টি মেলিয়া বলিলেন—"তুমি যদি অন্যায় মনে না কর মা, তবে তোমার মত তোমার মুখেই আমরা শুনব—তাহলে হয়ত আমাদের পোষিত ভুল ধারণা ভাঙ্গবে—"

দীপ্তি বলিল—"আমি বলি বিয়ে সংস্কারও নয়, চুক্তিও নয়, এটা একটা রাষ্ট্রবিধান—রাষ্ট্র চায় যে তার শক্তি অব্যাহত রাখতে গেলে বিয়ের প্রয়োজন, তাই এটাকে সে মানে—আমাদের দেশে বিয়ে এই প্রয়োজনকে মানে, প্রণয়কে সে অস্বীকার করে, কিন্তু আপনাদের বিয়েতেও গৌরব করবার কিছু নেই ?"

মিঃ কুপার বিশ্মিত দৃষ্টিতে দীপ্তিকে দেখিয়া লইলেন। তাহার মনে সংশয়, দ্বিধা, অবিশ্বাস, অপ্রত্যয় প্রভৃতি ভাবধারা একে একে খেলিয়া গেল।

মিঃ কুপার অবশেষে বলিলেন—"বল কি মা, খৃষ্টান বিবাহ একনিষ্ঠ মিলন—তার চেয়ে মহত্তম জিনিষ পৃথিবীতে কি কিছু আছে ?"

দীপ্তি কোতুক অনুভব করিল। এই মিশনারী দম্পতীকে সে শ্রহ্মার চক্ষে দেখিতেছিল না, তাই অশিষ্ট রুঢ়তায় সে উত্তর দিল—"তার উত্তর আপনাদের দেশের চিন্তাশীল লেখকেরাই দিয়েছেন।"

#### সহযাতিণী

মিসেস কুপার বলিলেন—"সেই সব উগ্র লেখকের লেখা পড়ে যুরোপ সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করা উচিত নয়।"

অপূর্বব বলিল—"কিন্তু কি বলতে চান তাই স্থাপস্ট করে বলুন, য়ুরোপ আমাদের অজানা নয়, আপনাদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আমার স্থাভীর অভিজ্ঞতা আছে।"

মিসেস কুপার মনে করেন নাই, ধুতি চাদর পরিহিত সঙ্গীটি যুরোপ-প্রত্যাগত। বুঝিলেন কঠিন ঠাঁই, তাই বাদামুবাদে অগ্রসর হইয়া শ্রেয় মনে না করিয়া অশু কথা পাড়িলেন—"আপনারা হজন পরস্পর আত্মীয় ?"

দীপ্তি এক নিঃখাসে উত্তর দিল—"না, উনি আমার সহযাত্রী—" মিঃ কুপার বলিলেন—"আপনার হুঃসাহস যথেই—"

দীপ্তি সগর্বেক কহিল—"কিন্তু এত তুঃসাহস নয়, এ শুধু নর ও নারীর সমান চলবার অধিকার—"

মিঃ কুপার চোধ হইতে চশমা থুলিলেন, চশমা মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"আমি তর্ক করছিনে—আপনাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে এমন তীব্র স্বাধীন ভাব দেখিনি—"

রৃদ্ধের কথা ধীর ও সংযত, তাহাতে ক্রোধ বা অভিমান করিবার কিছু নেই। অপূর্ব বলিল—"মিস চৌধুরী স্থশিক্ষিতা—ওর মত ফুঃসাহসী মেয়ে আমাদের দেশে অনেক রয়েছে—"

মিসেস কুপার কথঞ্চিৎ সন্ধিগ্ধ-প্রকৃতি—"কিন্তু একি ভাল হবে—ভারতবর্ষ তার সনাতন আদর্শকে ছেড়ে কি ভাল করবে ?"

অপূর্বব বলিল—"আপনি যা বল্লেন, ছম্বই আমাদের ব্যাকুল করে তুলেছে—আমরা ভেবে পাই না কোন পথ আমাদের মুক্তির পথ—আমি বিলেত-ফেরত—আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ধ বাঁচবে তার চিরন্তন সংস্কৃতির সেবায়, আমার বন্ধু ঠিক উন্টা পথে চলেন

তিনি মনে করেন যুরোপ ও আমেরিকায় যা চলছে তার চেয়ে অগ্রসর বাণী আমাদের প্রয়োজন—এই তকাৎ আমাদের ক্ষতি করছে—"

অজ্ঞাতে মনোভাব আপনাকে প্রকাশ করিয়া কেলে। মিসেস কুপার বলেন—"এ আপনার ঠিক নয় মিস চৌধুরী—ধ্রুবকে ত্যাগ করে অধ্রুবের উপাসনা সুবুদ্ধি নয়—"

মিঃ কুপার বলিলেন—"মা, মতটা বাষ্পা, ওটা ধোঁয়া—ওর চাপ যেন প্রণয়ী-যুগলকে পৃথক না করে—"

অপূর্বর বলিল—"আমিও বারংবার এই আবেদন জানাচ্ছি—"

মিঃ কুপার পুনরায় চশমা খুলিলেন—পুনরায় মুছিলেন, তারপর পুনরায় পরিয়া স্মিতদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—"মতবৈধতা মিলনের অন্তরায় নয়—"

মিসেস কুপার ছাও-ব্যাগ খুলিয়া মুখে রুজ মাখিয়া লইলেন, বৃদ্ধার অন্তরেও যৌবন বাঁচাইবার প্রেরণা কাজ করে। পরে স্বামীকে সমর্থন করিয়া বলিলেন—"তাত নয়ই—স্বামী ও স্ত্রী চুটো শূভ নয়, কিংবা বলা যায় স্ত্রী শূভ নয়, স্বামীর পিছনে বসলেই নারীর সার্থকতা এ যুক্তি অচল—তাই বিভিন্নতা থাকলেও বিয়ে হচ্ছে আর বিয়েতে কারও ক্ষতি হচ্ছে না—"

অপূর্ব্ব বলিল—"অপেনাদের দেশের companionate marriage সমর্থন করছেন কি ?"

মিঃ কুপার উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"না কখনই নয়, ওটা ত খুফীন বিবাহ নয়—ওটা Prostitution."

মিসেস কুপারের মুখে ত্রীড়া ও বিরক্তি খেলিয়া গেল। মিঃ কুপার শাস্ত হইয়া বলিলেন—"আমায় ক্ষমা করবেন—আমি সংযম হারিয়েছিলাম—"

সকলে খানিক চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে দীপ্তি বলিল—"আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাহত, আপনারা

সতাকে সম্যক্ষ দেখতে পারেন না—তাই আপনারা অবিচার ক্রেন; আমার মনে হয়, companionate marriage বৈজ্ঞানিক হিসাবে খ্ব চমৎকার আবিকার—নর ও নারী যে চিরদিন পরস্পরের প্রতি আসক্তি ও প্রীতি বজায় রাখতে পারবে—এ অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, সেখানে স্বেচ্ছায় বিবাহ-ভঙ্গ খুব ভাল কথা—"

কুপার গৃহিনী অবাক হইয়া এই নব্যা তরুণীর কথা শুনিতে ছিলেন বলিলেন—"তুমি অত্যাধুনিক, তোমায় আমরাও সহু করতে পারব না—"

মিঃ কুপার বলিলেন—"এ তোমার আলেয়া ভ্রম, আমি জানি ভারতবর্ষের নারী এ আদর্শ মানতে পারবে না—সতী ও সাবিত্রীর সংস্কার তোমাদের রক্তে রক্তে—"

অপূর্ব্ব ভক্তি-গদগদ হইয়া উঠিল, কহিল—"আপনি ঠিক বলেছেন —আমি জানি মিস চৌধুরী যা বলছেন সেটা ওর মুখের বুলি, অন্তরে উনি স্বদেশের ভাবধারা অন্তভ্তব করেন—"

দীপ্তি বলিল—"আমি বার বার সেই কথাই বলছি—যে তা নয়, —এটা আমার বহিরঙ্গ জল্পনা নয়, এ আমার অন্তরঙ্গ কল্পনা—"

মিঃ কুপার বলিলেন—"মা, মানুষ আপনাকে সত্য করে জানে না—তাই আত্মস্তরী হয়ে আত্মবঞ্চনা করো না—বিধাতার যে শুভ ইঙ্গিত জীবন যাত্রার পথে এলো; তাকে তুমি মা স্বচ্ছদে গ্রহণ করো—"

অপূর্ব্ব আনন্দে মসগুল হইয়া উঠিল, বলিল—"আপনি বয়োরন্ধ, আপনি জ্ঞানরন্ধ, আপনার আশীর্বাদ আমাদের মিলনকে জয়যুক্ত করুক, তুমি আপত্তি করো না দীপ্তি!"

মিসেস কুপার বলিলেন—"তোমার নামটি চমৎকার—দীপ্তি কথার মানে কি ?"

মিঃ কুপার বলিলেন—"আলো—"

#### **সহবাত্রি**ণী

কুপার গৃহিণী আনন্দ উচ্ছুল ভাষার বলিলেন—"বা নামটি সদর্থযুক্ত, তুমি হও আমাদের বন্ধুর সংসারে আলো—"

দীপ্তি কহিল—"কিন্তু এটা অস্বাভাবিক!"

অপূর্বব প্রশ্ন করিল—"কি ?"

"চলার পথে যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে—তারা হয় ভুল করছে, নয় ভুল বলছে—কিন্তু দশজনের ভুলই পরমার্থ নয়।"

অপূর্ব্ব সাগ্রহে বলিল—"এটা বিধাতার ইঙ্গিত—"

মিঃ কুপার গন্তীর হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"তুমি আর আপত্তি জানিও না মা, আমি দেখছি তাঁর কল্যাণহস্ত—তাঁর প্রসাদের মাল্য তোমাদের গলে—তোমরা মিলিত হও, হয়ে প্রভুর ধর্মের ছায়াতলে সমবেত হও—ভারতবর্ষ মরেছে কারণ তার ধর্ম্ম গেছে মরে—খুন্টের প্রেমের করুণার বাণী তোমাদের জীবনের সঞ্চয় হোক—তোমাদের পাথেয় হোক—"

কুপার গৃহিণীও যোগ দিলেন, বলিলেন—"ভারতবর্ষের মিলনতীর্থে নানা জাতি এসেছে—নানা ধর্ম মিলেছে, কিন্তু তারা সব বিকৃত,
তাই ভারতবর্ধ জগতে পারিয়া—ভারতবর্ধ খৃষ্টকে মাকুক—তখন
সভ্য জগতে তার আসন চিরস্থায়ী হবে—"

অপূর্ব রাগিয়া উঠিল, বলিল,—"কিন্তু অস্থানে আপনারা ধর্ম ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন—"

"অস্থান, কুস্থান জানি না, আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর কার্য্য সম্পাদন আমাদের জীবনের একান্ত কাম্য—"

অপূর্বব ক্ষুদ্ধ স্বরে বলিল—"ভারতবর্ষে আপনাদের কোন প্রয়োজন নেই—আমাদের শস্তশ্যামল জন্মভূমির আনাচে কানাচে কোটে স্থরভি ফুল, এর আনাচে কানাচে জাগে সত্যক্রতা ঋষি—সেই সব সাধুদের সাধনের মধুধারা আমাদের জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে—"

মিঃ কুপার বলিলেন—"আপনার স্বাদেশিকতাকে ধ্যুবাদ দেই,

কিন্তু স্বাংদেশিকতা হয়ত আপনাকে অন্ধ করেছে—আমি মনে প্রাণে বিখাস করি আপনি খুন্টের বাণীকে গভীর গ্রান্ধা করেন—"

দীপ্তি বলিল—"আপনার আশীর্বাদকে আমরা শ্রন্ধা করব—কিন্তু এ অপ্রিয় আলোচনা এইখানে সমাপ্ত হোক—"

অপূর্বৰ আনন্দবিভাত মুখে দীপ্তির দিকে চাহিল। দীপ্তির মুখে
নূতন মাধুরী—কেহ কথা কহিল না।

কুপার দম্পতী খানিক চোখ বুজিলেন, অপূর্ব্ব ও দীপ্তি ক্লান্তির আলস্তে চোখ বুজিল।

খানিক পরে কুলিরা হাঁকিল,—"পাহাড়তলী, পাহাড়তলী—"
কুপার দম্পতী উঠিলেন—দেখিলেন অপূর্বব ও দীপ্তি ঘুমাইয়া
আছে, তাই তাহাদের না জাগাইয়া নামিয়া গেলেন।

# ॥ टहीक ॥

ভোরের আলো ফুটিয়াছে।

ক্লান্ত এক্সপ্রেস চট্টগ্রামের প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া স্বস্তির নিঃখাস ছাডিল।

অপূর্ব্ব চোখ মুছিল, বলিল—"দীপ্তি, এত স্বপ্ন নয়।"

দীপ্তি বাথরুমে গিয়াছিল, তাহার প্রোজ্জ্বল ভাস্বর রূপে নূতন দীপ্তি জাগিয়াছিল। সে কহিল—"কি স্বপ্ন দেখছিলেন ?"

"তুমি তা জান দীপ্তি।"

"আমি ত গণক নই।"

"সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁ ড়িতে হবে, অতএব একবার মুক্তকণ্ঠে বল, তুমি আমায় ভালবাস—"

দীপ্তি কৌতুক অনুভব করিল, কহিল—"হিন্দু বিয়ে ত ভালবাসার নয়—"

# **সহ্যাত্রি**

অপূর্বে ভ্যাবাচাকা খাইয়া যায়। অবাক হইয়া ৰায়।
দীপ্তি আদেশ করে, বলে—"যান হাত মুখ ধুয়ে আহ্বন।"
অপূর্বে আদেশ পালন করে।

দীপ্তি মালপত্র গোছাইয়া নেয়। অসময়ে ট্রেম আসিয়াছে, তাই লোকের ভিড় নাই। কয়েকজন কুলি আসিয়াছিল, দীপ্তি তাহাদের অপেক্ষা করিতে বলিল।

অপূর্ব হাত মুখ ধুইয়া তোয়ালে কাঁথে প্রবেশ করিয়া বলিল—
"কিন্তু আর ত রহস্তের সময় নেই ?"

\*

দীপ্তি বলিল—"তা ঠিক, বাথরুমে সাবানের কেস ফেলে গেলে ভাবী নববধুর কাছে অপ্রস্তুত হবেন।"

"ওহ বড্ড ভুল হয়ে গেছে—" অপূর্বব বাধরুমে চুকিয়া সাবান আনিয়া দিল। দেখিল দীপ্তি সমস্ত গুছাইয়া ঠিক করিয়াছে।

অপূর্বর আনন্দের আতিশয়ো বলিল—"ধন্যবাদ, মিস চৌধুরী—"

দীপ্তি বলিল—"অনেকবার নাম ধরে ডেকেছেন—আর কয়বার ডাকলে ক্ষতি কি ?"

অপূর্বব বলিল—"আমি তোমায় ব্বতে পারি না দীপ্তি—তুমি চির রহস্তময়ী—

দীপ্তি ব**লিল—"আপনার ও**য়ার্ডসওয়ার্থ ত মুখস্থই **আ**ছে—" "তা আছে—

> A dancing shape, an image gay, To haunt, to startle and waylay."

কিন্তু এই কি তোমার শেষ পরিচয় ?"

দীপ্তি হাসিল, বলিল—"তা কেন, শেষের মাঝে আশেষ আছে—"

কুলিরা হাঁকে,—"মা মাল নামাব—" অপূর্ব্ব রাগে বলে—"ভাগো হিঁয়ালে।"

## **সহধাতি**ণী

কুলীরা বোঝে—মায়ের সাথে বাবুর কলহ হইয়াছে। সসম্রুমে দূরে সরিয়া যায়।

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করে—"তোমার কি উত্তর ?"

"এক্ষেবাদ্বিতীয়ম্!"

"তার মানে ?"

"মানে অতি সহজ. একই উত্তর—"

"সে কি ?"

"আমি আপনার সহযাত্রী—"

অপূর্ব্ব রাগ করিয়া বসিয়া পড়ে।

मीखि राज-"यार्यन ना ?"

অপূৰ্বৰ কথা কহে না।

"কিন্তু এ আপনার মিথ্যা রাগ, আপনি চলেছেন কনে দেখতে, পথে সহযাত্রী কুমারীর সঙ্গে প্রণয়াভিসার না যুক্তিযুক্ত, না শোভন।"

"তুমি অনন্তা।"

অপূর্বেরর কথায় ঝাঁঝ।

দীপ্তি উত্তর দেয় না, হাসে।

অপূৰ্বব জিজ্ঞাসা করে—"হাসছ যে ?"

"কাঁদতে বলেন ?"

"তা বলি, যদি কাঁদতে পারতে, তবে তোমার দর্প গলত, তুমি ষে অহক্ষারের চূড়ায় বসে অপরকে কৃপার চক্ষে দেখছ, সেটা ভেক্ষে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'ত।"

দীপ্তি উত্তর দেয় না।"

গাড়োয়ান আদে, বলে—"বাবু গাড়ী চাই ?"

ট্যাক্সিওয়ালা হাঁকে—"বাবু ট্যাক্সি।"

অপূর্বব বলে—"এই ট্যাক্সি—"

**छाक्रिअयोगा वत्न—"रुक्त ।"** 

তোমার গাড়ী রাধ—"আমরা আসছি।"

দীপ্তি বলিল—"আমরা মানে, আপনার ও আমার গন্তব্যপথ ত এক নয়।"

অপূর্ব্য হাত ছুঁড়িয়া বলে—"এক হউক, এক হউক হে ভগবান্!"

"অসম্ভবকে সম্ভব করা চলে না—যাক যে প্রশ্ন করা হয় নি, তাই জিজ্ঞাসা করছি—আপনি কোথায় যাবেন ?"

অপূর্ব্ব হতাশ দৃষ্টিতে বলিল—"আমি ব্যারিফীর মিঃ সেনের ওখানে যাব।"

দীপ্তি বলিল—"ব্যারিষ্টার সেন, তিনি ত আমার মামা!"

অপূর্বব বলিল—"তোমার মামা।"

দীপ্তি অমান বদনে বলিল—"হাঁ।"

"কি আশ্চর্য্য তাহলে ত আমি তোমাকেই দেখতে চলেছিলাম।" দীপ্তি তবু ভাবলেশহীন।

অপূর্ব অবাক হইয়া যায়, বলে—"তাইত সকলের মুখে বিধাতা ইন্সিত পাঠিয়েছেন. তোমায় তাহলে বলতে পারি—"

"না না অত্যুক্তি এখন করবেন না।"

অপূর্ব মাছের মত বড়শীর ফাতনায় খেলে, কিছুই বুঝিতে পারে না।

"আপত্তি কিসের ?"

"বিবাহ ত একপক্ষ ব্যাপার নয়, আমার রুচি ও অভিরুচি বলে একটা জিনিষ আছে ত ?"

"তার মানে তুমি আমায় অপছন্দ করেছ ?"

দীপ্তির চোখে বিহ্যাৎ খেলিয়া যায়।

"যদি বলি অপছনদ করেছি।"

"তাহলে আর অপমান হতে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না, ওয়েটিং-রূমে বিশ্রাম করে রাতের গাড়ীতেই ফিরব।"

#### শংশাতিশী

"কিন্তু এত মান ও অপমানের কথা নর, আগমি মামার অতিথি, আপনাকে ওয়েটিং ক্রমে কেলে যাওয়া আমার চলতে না—মামার সোফার শীত্রই আসবে, আপনাকে যেতে হবে।"

অপূৰ্বৰ রাগে, বলে—"আমি হেঁয়ালি বুঝি না, আমি আনাড়ি, আমায় বল কিভাবে ষেতে হবে।

"তার জন্ম দর্শন আলোচনায় প্রয়োজন নেই, আপনি নিরাপদে বসে যাবেন।"

"নিরাপদে বটে, কিন্তু গভীর হৃশ্চিন্ডায়।"

"হশ্চিন্তা কিসের, বাংলা দেশের কন্যাদায় শেষ হয় নি।" "তুমি—"

অপূর্বৰ কথা বলিতে গিয়া ভাবোচ্ছ্বাসে থামিয়া গেল।

এমন সময় সেনের সোফার আসিল, নাম তার শেশর, ভদ্রসন্তান দীপ্তিকে দেখিয়া বলিল—"বা, দিদিমণি আপনি এসেছেন, কিন্তু এত দেরীতে এসেছেন যে বাড়ীর সবাই অগ্নিশর্মা হয়ে আছে।"

দীপ্তি সে কথায় উত্তর দিল না।

শেখর বলিন—"আপনি একটু অপেক্ষা করুন, দিদিমণি—এ গাড়ীতে মিঃ রায় বলে একজন ভদ্রলোক আসবেন, তাকে খোঁজ করতে হবে।"

দীপ্তি সহজ কঠে বলিল—"তাকে থোঁজ করতে হবে না, তিনি এই গাডীতেই আছেন।"

শেশর বলিল—"আপনারা এগোন, আমি জিনিষপত্র নিয়ে আসছি।"

চলিতে চলিতে দীপ্তিকে একান্তে পাইয়া অপূর্বব বলিল—"আমি বিশ্বয়ে ভাবছি বিধাতার একি চক্রান্ত।"

দীপ্তি সহজ কঠে বলিল—"এতে ভাবালুতা কেন, এ মাত্র কাকতালীয় সংঘটন।"

# **শহ্যাত্রি**শী

অপূর্ব বলিল—"মা কাকভালীয় স্থার এ নয়, এটা ভগবানের মেহাশীবাদ, আমরা ভাঁর আশীবাদ গ্রহণ করি।"

দীপ্তি বলিল—"তাহলে চুক্তি করলেন ?" অপূর্ব্ব বলিল—"কি ?"

দীপ্তি বলিল—"আমি জীবনের রখে শুধু এমনই সহ্যাত্রিণী রব— চলব আমার পথে, ভাবব আমার মনে, দেখব আমার চোখে।"

"কিন্তু সে কি সম্ভব হবে ? প্রেমের সমুদ্র তীরে বুভুকু হয়ে বসের রইব, একি আমি পারব ?"

"সে আপনি ভাববেন—আমার ব্যক্তিত্বকে আমি বিসর্জ্জন দিতে পারব না।"

অপূর্বব খানিক চুপ করিয়া রহিল। চলিতে চলিতে থামের আড়াল পড়িল—সেখানে সে আবেগে দীগুরে ডান হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"তবে এই হুর্জ্জয় সাধনা হোক আমার জীবনের কাম্য—দিনে দিনে আমি তোমায় জয় করব।"

দীপ্তির মনেও হয়ত ক্ষণিক আবেগ জাগিল, সে হাসিয়া বলিল— "হয়ত আপনি জিতবেন।"

"আর কিছু শুনতে চাইনে, দীপ্তি, তোমার এই আখাস আমার বাত্রাপথের পাথেয় হবে—আমি ভালবাসায় তোমায় সহধর্মিণী করে নেব—তুমি হবে আমার কর্ম্মের শক্তি, আমার মর্ম্মের কবিতা।"

দীপ্তি সংযত কঠে কহিল—"কিন্তু এস্থান কাব্যালোচনার নয়।" দ্রুতপদে চলিয়া তাহারা মোটরে উঠিয়া বসিল।

অপূর্বব বলিল—"তুমি কি আমায় ভালবাসনা দীপ্তি ?"

"হয়ত বাসি, হয়ত বাসি না, কিন্তু সে কথা কেন, আমি শুধু হব সহযাত্রিণী।"

"না, না সে হতে পারবে না, তুমি হবে আমার সহমর্দ্মিণী— আমার সহধর্মিণী।"

## সহযাত্রিশী

প্রভাতের রবির কিরণ প্রথম পুলকে গাড়ীকে আলিঙ্গন করে। দীব্রির চিত্ত কিরণের মত স্বচ্ছ ও শুল্র, সে নিরুদ্বেগ সারল্যে উত্তর ক্রেয়—"ভবিশ্রৎ আমরা কেউ দেখতে পাইনে।"

অপূর্ব রোমান্টিক হইয়া ওঠে, বলে—"না পাই ক্ষতি নেই, পাই
না বলেই তাকে রূপে রূপায়িত করতে পারি—তাকে রসে রসাল
করতে পারি—আমি দেখছি সেই আনন্দ উচ্ছল ভবিশ্বৎ, যখন তুমি
রবে আমার পাশে, ছায়ার পাশে আলোর মতন, সাম্ম্যগগনে
শুক্তারার মতন, ফুলে সুরভির মতন।"

দীপ্তি তাহাকে ধামাইয়া বলে—"হয়েছে কবি, এন্থান তোমার প্রশস্তি পাঠের সময় নয়—কাল ও দেশকে অবজ্ঞা করো না।"

অলক্ষিতে আপনি তুমিতে পরিণত হইল। দীপ্তির সেই সহজ্ব আন্তরিকতা অপূর্ববকে পুলকিত করিয়া তুলিল। সে ভাবাবেগে বলিল—"শুনরে, তোমায় শুনতে হবে—আমি তোমার জন্ম রচব গীতিমালা, তুমি হবে আমার হৃদয়-সাফ্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী—আমার একান্ত প্রিয়তমা প্রেয়সী।

দীপ্তি বলিল—"চুপ করো, শেশর আসছে। আজ প্রেয়সী নই— আজু শুধু সহযাত্রিণী।"